## श्रीश्रीभए खझ भन्न

## দিতীয় খণ্ড

( ১२৯१ সালের ডায়েরী )



Cheerte B. Emerand



2 mg





# श्रीभए उझे अध

## দ্বিতীয় খণ্ড

( ১২৯৭ সালের ডায়েরী )



শ্রীমদাচার্য্য প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাপ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

> ্ তদীয় কপাতান্ত্ৰন শ্ৰীমৎ কুলদানন্দ ব্ৰহ্মচারী কর্তৃক যথাযথভাবে

লিখিত

চতুর্থ পুনর্মুজণ



পুরীধাম, ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের দেবাইত শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোণাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত স্থাবাঢ়, ১৬৬৭ প্রথম সংস্করণ—৩০০০ দ্বিতীয় সংস্করণ—২০০০

১৩৫৯—শ্রাবণ
তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ—২২০০
১৩৬৭—আষাঢ়
চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ—২২০০

922 BRA V2

2528

[ All rights reserved ]



মূজাকর শ্রীস্থ্যনারায়ণ ভট্টাচাথ্য তাপসী প্রেস ৩০, কর্নওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬

### শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর দেহাপ্রিত অবস্থার ৮ বংসরের (১২৯৩—১৩০০ সাল পর্যান্ত) অলোকিক ঘটনাবলীর, তদীয় একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিশ্ব ও নি্তাসেবক শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কর্তৃক সমত্ব-বক্ষিত ডায়েরী।

নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভিন্ন পথচারীর মনে যে সকল কঠিন প্রশ্ন জাগিয়া সমস্থা থাকে সে সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান এবং প্রশ্ন সকলের সর্বতোম্থীন মীমাংসা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব কি গৃহী, কি যতি, কি ব্রন্ধচারী সকলেরই সকল প্রকার প্রয়োজন দিন্ধির অপহিার্ঘ্য সহায়ক্রপে এই গ্রন্থ গৃহীত হইবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভূব জীবনে শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, খৃষ্ট, নানক, কবির, চৈতন্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি অবতার এবং অবতারকল্প মহাপুক্ষগণের অধ্যাত্ম সম্পদ, আদর্শ ও শিক্ষার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সকল মত ও পথের সামঞ্জন্ম ঘটাইয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের আচার্যারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের গুক্তর দয়া, শিয়ের গুদ্ধতা, গুক্তর আদেশ, শিয়ের আহগতা দেখাইয়া গুক্তর মাহাত্মা প্রকট করা হইয়াছে। যাহারা সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে অভিলাষী, যাহারা প্রতি পদে আভান্তরীণ ও পারিপার্শিক প্রবলতম শত্রু কর্ত্তক লাঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ধর্মাত্রই হইয়া, পড়িতেছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থণাঠে সাধ্য ও সাধনে দৃঢ়তালাভ করিবেন এবং জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্যান্ত এই গ্রন্থখানিকে নিত্য পাঠ্য ও নিত্য দলী না করিয়া পারিবেন না।

এই গ্রন্থে সত্যরক্ষা ও বীর্যাধারণের জলন্ত দৃষ্টান্ত বহিয়াছে। বীর্যা ধারণ করিতে হইলে নানা প্রলোভনের সহিত কিরণ সংগ্রাম করিয়া তপস্থা করিতে হয়, এই পুন্তকে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্থাদের হায় স্থপাঠ্য। আর্ঘ্য ঋষিগণের সারগর্ত হয়য়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্থাদের হায় স্থপাঠ্য। আর্ঘ্য ঋষিগণের সারগর্ত বাক্যাবলী ব্রন্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন বাক্যাবলী ব্রন্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও স্থপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ নাঘটনার মধ্যে এত সহজ ও স্থপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ নাঘটনার মান্যাবলি হুর্বলতার প্রবল তাড়নায় প্রতি মৃহুর্ত্তে আপনার অভীন্সিত কর্মা দাধন করিতে না পারিয়া ছঃথিত, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ কর্মন। লক্ষ্য স্থির হইবে, আত্মশক্তিতে বিশাদ জন্মিবে, জীবনের গতি স্থনিয়ন্তিত হইবে।

## সূচীপত্ৰ

|               | विषय                                   |               |       | পৃষ্ঠা | বিষয়"                               |                | 9        | ibi |
|---------------|----------------------------------------|---------------|-------|--------|--------------------------------------|----------------|----------|-----|
|               | আষাতৃ, ১২৯৭।                           |               |       |        | কেলিকদম্ব বৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম       | ***            | •••      | 88  |
|               | অসহ্য রোগ্যাতনা। জীবনে বিভূ            | ক্তা; পরেচ    | ক্ষ   |        | মনোরম বনশোভা; হিংসাগৃত্য বুন         | त्रवन          |          | 88  |
|               | গুরুদেবের আহ্বান                       | **            | ***   | 3      | ব্রাক্ষণের বিশেষত ; সদ্গুরুসমাশ্রি   |                |          | 84  |
|               | শীবৃন্দাবন যাত্রা                      | ***           | ***   | 2      | পিতৃ-ঝণানি সম্বন্ধে উপদেশ            | ***            | ***      | 84  |
|               |                                        |               | ***   | 2      | বারদীর পথে শ্রীধরের কাণ্ড            | ***            | ***      | 88  |
|               | জ্যোতির্দার শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিতি।    | গুরুদেবের দয় | ri    | 8      | বন্দচর্য্যের দীকা                    | ***            | ***      | 48  |
|               | দুখাঘাত .                              |               | ***   | 9      | বিচারপূর্বক দানের উপাদশ              |                |          | 49  |
|               |                                        | ••            | ***   | >      | আসনের গ্রন্থ                         | 240            | ***      | 29  |
|               |                                        |               |       | 2.0    | দৃষ্টিদাধন                           | ***            |          | ev  |
|               | বৃদ্ধারী মহাশরের আক্রেপ ও শেষ          | কথা           |       | 22     | শীবিগ্রহদর্শনের উপদেশ                |                | ***      | שו  |
|               |                                        |               | ***   | 28     | বগ। গলার আবর্তে নিমজন                |                | ***      | 63  |
|               | গোপীনাথজীর মন্দিরে মহোৎসব।             | ঠাকুরের নৃত্য |       | 36     | শীবৃন্দাবনের রজ                      | ***            | ***      | **  |
|               | মাঠাকুরাণীর প্রীবৃন্দাবনে আগমন।        | দাউজীর মন্দি  | द     | 26     | মধ্বার পথে জীধরের কীর্ত্তি           | ***            | ***      | ७२  |
|               | ঠাকুৰের কুপাদৃষ্টিতে উৎকট রোগের        | गाँछ। नाना    | কথা   | 25     | वर्ष। मःमात्र कत्र्छ इरव ना          | ***            |          | 92  |
|               | গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ               |               | ***   | २२     | वृक्तज्ञणी देवस्य भश्राभुक्ष         |                |          | 92  |
|               |                                        |               |       | 20     | শীর্লাবনে ছুরম্ভ মণা                 | ***            | ***      |     |
|               | যোগজীবনকে সংসার করিতে ভাদে             | 4             | ***   | 29     | সাধনে নানা অনুভূতির ক্রম             | ***            | ***      | ৬৮  |
|               |                                        |               | 2 é x | २४     | লালসম্বন্ধে ঠাকুরের অনুশাসন          | ***            | ***      | 60  |
|               |                                        | **            |       | 26     | সাধনপ্রভাবে নেহতত্ত্বোধ              | ***            |          | 92  |
|               | ठेक्ट्रिव चाहारवव मान्न इववन्ता        |               |       | 22     | গৈরিক কি ?                           | ***            | 100      | 93  |
|               | দামেদিরের উপর দাউজী ঠাকুরের *          | 11मन          | ***   | ૭૨     | নিতা নৃতন তত্ত্বে প্রকাশ ; পর্       |                | ***      | 90  |
|               | কুত্র কথা। মাঠাকুরাণীর প্রত্যাব        | বৰ্ত্তন       | 111   | ७३     | অভিনৰ তিলক! শ্ৰীঅহৈতপ্ৰভু            | 24             | ***      | ৭৩  |
|               |                                        |               |       |        | শ্রীকুদাবনে সাম্প্রদায়িকভাব         | ক্তৃক সংস্থার  | ***      | 90  |
| व्यावन, ५५३१। |                                        |               |       |        | मर्गात वित्रके कान्य                 | ***            | ***      | 95  |
|               | আমার কৌমাধ্যের আকাজন প্রক              | †=            | ***   | - Se   | मर्नटन विदर्शंथी श्रञ्जनखारनत्र छे९क | ট শিক্ষা       | 191      | 99  |
|               | वक्तवर्षा अर्व मयस्य व्यात्नावनाः , रे | াকুরের অনুমা  | ভ     | 09     | নাধকের স্বাপান কি ?                  | 100            | ***      | 92  |
|               | North west water                       | ***           |       | 8.     | নামে ঠাকুরের গুড়তা ও ছালা।          | পরমহংসজীর      | সান্ত্ৰা | b3  |
|               | Americ stands 6-6-4                    | 110           | ***   | 83     | नानात्र व शत्राश्त्वत्र बोवूनावन     | ত্যাগ সম্বন্ধে |          |     |
|               |                                        |               |       | 0,3    | ঠাকুরের উক্তি                        | 4 **           | 100      | ¥8  |
|               |                                        |               |       |        |                                      |                |          |     |

| বিবয়                                    |               | পৃষ্ঠা | বিষয়                                                          | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| বৈরাগ্য, বাদনা ও বৈধকর্ম · · ·           | ***           | 49     | গোঁদাইয়ের অনুকল্পা                                            | 259    |
| গোঁসাইপ্রদত্ত উপবীতের শক্তি 🚥            | ***           | 44     | মহান্তা গৌর শিরোমণি                                            | 759    |
| আন্দে প্রেতান্তার বন্ত্রণার শাস্তি · · · | ***           | 9.     | মংস্তাহারের অনিষ্টকারিতা। অশুদ্ধ দেহের হেতু ও                  |        |
| <b>होत्रपाट्ट लोकानीना</b>               | ***           | 22     | পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায় · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 503    |
| মাঠাক্দণকে ঠাকুবের দলে রাথার কথ          | 1             | ca     | ঠাকুরের চরণে বিদায় গ্রহণ, মাঠাকুরাণীর শেষ আদেশ                | 200    |
| কৈলাস্যাত্রার বিবরণ · · ·                | ***           | 28     | আমার ফয়জাবাদ যাত্রা; রাস্তায় সঙ্কট                           | 300    |
| তিব্বতে বাঙালী বাবু ···                  | ***           | 29     | চাক্রীর তাড়া; মরণাপল ব্যাধি; মাঠাকুরাণীর পত্র                 | 394    |
| মাঠাকুরানীর ঐবর্গ ও আকাজ্ঞা · · ·        | 8.04          | P 05   | নকাতিপ্ৰাৰ্থী শক্তিশালী মৃতান্ত্ৰার উপদ্ৰৰ                     | 309    |
| স্বপ্নে ভূতের উপদ্রব · · ·               | 1888          | 22     | সভ্য ৰপ্ন, চক্ষের অক্থ 🔐 🥌 🔐                                   | 28.    |
| প্রকৃতির রোগ। কর্মই ধর্ম •••             | ***           | 7 + 0  | কুধার্ত শালপ্রাম                                               | 28.    |
| মাতৃদেবার ও ভাতৃদেবার আদেশ               | ***           | 202    | ফয়জাবাদে গোঁদাইয়ের অবস্থিতি                                  | 285    |
| কালালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে ঠাকুরের দীক্ষা    | ने अ          |        | ক্য়াকলি ককিরের কথা 🕠                                          | 388    |
| শক্তিসঞ্চারের কথা · · ·                  | ***           | 5+2    | বিশ্লচায়ের অভূত অবস্থা                                        | 284    |
| নানাস্থানে ঠাকুরের মন্তলাভ। বিবিধ        | প্রকার সাধনা। |        | প্রলোভনে অবিকার; অংকারে পতন                                    | 389    |
| পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষা।                  |               |        | ৰণ্ণে গুৰুজীর অনুশাসন                                          | 785    |
| ত্রৈলঙ্গ স্থামীর কথা · · ·               | 111.          | 200    | গুরুবাক্যে অনাস্থাহেতু হুদৈব                                   | 285    |
| महारत्वत्र निर्दावल्य । এ माधन देवि      | <b>***</b>    | 222    | মাণিকতলার মা                                                   | 30+    |
| মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। বরাহের দ্ব          | ***           | 220    | হরিচরণ বাবু ও লালের অনুশোচনা                                   | 262    |
| দেহে অনাহত ধ্বনি                         | 7 100         | 278    | আমার দৈনন্দিন কার্য। মাতৃদেবায় অশেষ                           |        |
| স্পাশরীর ও পরলোকসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দে    | বেজনাথ        |        | কল্যাণ লাভ                                                     | 265    |
| ঠাকুরের কথা · · ·                        | ***           | 224    | গুরুত্পার অলৌকিক নিদর্শন। ছোটদাদার রোগম্ভি                     | 200    |
| জাতিভেদসম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ            | ***           | 55€    | প্রকৃতিপূলায় ছদিশা। এ প্রীগ্রন্তরদেবের অভয়দান                | 346    |
| ঠাকুরের স্থার-থিয়েটার দর্শন · · ·       | ***           | 220    | মালের আশীর্কাদ এবং গোঁদাই-চরণে আমাকে দ্মর্পণ                   | 260    |
| বেছাদারা সমাজের পরিণাম •••               | ****          | 229    | ছোটদাদার দীক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্তি ··· ··                        | ১৬৩    |
| রোগ আপনিই সারে। অবিখাসীর উ               | পায় কি ?     | 222    | মাতা যোগমায়াদেবীর তিরোভাব। লালজীর                             |        |
| ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি · · ·          | ***           | 252    | দেহত্যাগ                                                       | 208    |
| বিবেশরের আরতি দর্শন                      | ***           | 255    | ছোট দাদার দীক্ষা ও বিক্ময়কর ঘটনা। নানা প্রশ্ন                 | > 5B   |
| ভান্ধরানন্দ্রামী এবং পাল মহাশয়          | 100           | 2:5    | শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ ছেদনে ব্রাহ্মণোচ্ছেদ                      | 365    |
| পরমহংসঞ্জীর আহ্বান                       | ***           | 250    | র্গোদাইয়ের মুথে ঐতুন্দাবনের কথা                               | द्रश्र |
| গুরুতাতার সংস্পর্শে বিল্পু গুরুশক্তির    | কুৰ্ন্থি      | 548    | ঁ গোঁদাইয়ের জটা ও দও                                          | 29.    |
| নন্দোৎসব দর্শনসম্বন্ধে প্রশোন্তর · · ·   | 1444          | 250    | শীবৃন্দাবনের ব্রজবাসী                                          | 292    |
| অভয়বাবুর প্রতি কুপা। গোঁসাই ও           | কাঠিয়াবাবার  |        | পরিক্রমাকালে অজমান্তাদের ব্যবহার                               | 392    |
| প্রথম সাক্ষাংকার •••                     | ***           | 259    | জীব প্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা                                    | 348    |

| <b>वि</b> षष्                           |     | পৃষ্ঠা | विषय                                        |      | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------|------|--------|
| শীবৃন্দাবনে "রাধান্তান" পাখী · · ·      | *** | 256    | সোনা প্রস্ততকারী সাধু                       | ***  | 200    |
| बीवृन्नांवरन हिश्तां                    |     | 595    | হথময় বৃন্দাবন                              | 407  | 240    |
| হোমের ব্যবস্থা                          |     | 596    | অজ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণে বিপদ        | 4,44 | 244    |
| ফ্রকির আলিজান। প্রাণায়ামের প্রকার ভেদ  | *** | 399    | অনধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ                 | 111  | 249    |
| প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতে সিদ্ধ মহাত্মাগণের  |     |        | কুন্তমেলার কথা                              |      | 262    |
| লোকবিক্সন্ন ব্যবহার                     | *** | 592    | শান্তিমধার মাতৃশোকে ঠাকুরের মান্ত্রনা       | ***  | 244    |
| অ্যাচিত দান অগ্রাহ্য করায় ত্র্দিশা     | 244 | 242    | মাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ              | ***  | משנ    |
| অনাহারী সাধ্র প্রতি ঠাকুরের আকস্মিক টান | *** | 2A5    | <b>छ</b> ङ्विष्कुरि गश्चारित व्याधात्र व्या | ***  | 548    |
| জ্মাতের সাধুদের অর্থাগম ও বিপদের কথা    | *** | 200    | গোঁসাই দৰ্শনে পাহাড়বাসী অজ্ঞাত মহাপুরুষ    | 3.86 | ८वट    |
|                                         |     |        |                                             |      |        |

## চিত্ৰ-সূচী

|     |                                           |     | _   |                                          |     |      |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|------|
|     | in the same of the same of the call alal  | 2   | 91  | আকাশ গলা পাহাড়ে গোসামী প্রভুর           |     | 1 -4 |
|     | শীশীগোপীনাথ জীউর মন্দির                   | 29  |     | দীক্ষাস্থান—গ্রাধান                      | *** | 225  |
| 01  | দাউজী ঠাকুরের মন্দির                      | ₹8  | 9.1 |                                          | *** | 258  |
|     | ( দামোদর প্লারীর কুঞ্জ )                  |     |     |                                          | *** | 340  |
|     | कानीमस्त्र चाउँ - वृन्नावन ।              | 8 • |     | <ul><li>त्किंतिचां ठे—वृन्नावन</li></ul> | 100 | 268  |
| e 1 | शियुख्यती मां-ठीक्कण शिशीरवानमात्रा प्रवी | 96  | 5-1 | শ্ৰীশ্ৰীকুলদানন্দ ব্ৰহ্মচারী মহাবাদ্ধ    | *** | 133  |



শ্রীমদাচার্য্য প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গেণ্ডারিয়া-আশ্রম

8 IN PUR



#### প্রীপ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

# শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

## (ছিতীর খণ্ড)

## অসহ্য রোগ্যাতনা। জীবনে বিভৃষ্ণতা; পরোক্ষে গুরুদেবের আহ্বান।

অহানিশ অবিচ্ছেদে নিদাকণ পিত্তপুল বেদনার অসহ যাতনায় আমার আত্মহত্যার আযাত্রের প্রথম সন্তাহ, প্রবৃদ্ধি জনিল। ক্রমশঃ ষন্ত্রণার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রপ সঙ্গল্ল আমার ২০৯০। অন্তরে বন্ধমূল হইয়া পড়িল। শুনিয়াছি গুরুদেব এ সময়ে প্রীকৃদাবনে আছেন। স্থির করিলাম—তাঁহার কল্বনাশন মনোমোহন মূর্ত্তি চিরকালের মত একবার দেখিয়া, তাঁহার দেই স্বেহমাথা স্থিয় দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া, পুণাতোয়া যমুনার সলিলে এই পাপ দেহ বিসর্জন করিব। কিন্তু, জ্বীর্ণ-শরীরে এখন আরু চলাফেরা করিবারও সামর্থ্য নাই; অথচ প্রীকৃদাবনে যাইতে অন্থির হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে বিছানা হইতে উঠিয়া নড়াচড়া অথচ প্রীকৃদাবনে যাইতে অন্থির হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে বিছানা হইতে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেও কেহু আমাকে উৎসাহ দেন না। তার পর প্রীকৃদাবনে যাওয়ার থরচাদি কাহার করিতেও কেই আমাকে উৎসাহ দেন না। তার পর প্রীকৃদাবনে যাওয়ার থরচাদি কাহার নিকটেই বা চাহিব ? এই সময়ে পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল গুরুদেব দয়া করিলে অসম্ভবও সমন্তর হইবে। অচিরে যে কোন প্রকারে আমার যাওয়ারও যোগাড় হইবে—এই তরদায় কাত্রর প্রাণে তাঁহাকেই প্রাণের আকাজ্যা জানাইতে লাগিলাম। আশ্রুদ্ধি গুরুদ্দবের দয়া। অভাবনীয়রপে আমার প্রিকৃদ্ধবনে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। জয় গুরুদ্দব। জয় গুরুদ্দব। জয় গুরুদ্দব। জয় গুরুদ্দব। জয় গুরুদ্দব।

শ্রীযুক্ত মথ্র বাব্র জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান স্থরেন্দ্র বিলাতে ঘাইবেন বলিয়া, হায়দারাবাদে তাঁহার থুড়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পড়া-শুনা করিতে-ছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার পিতার নিকটে আদা আবশ্রক হওয়ায়, দিতীয় শ্রেণীর ঘাতায়াতের (রিটার্ণ) টিকিট করিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে আদিয়াছেন। আমার শ্রীর্কাবনে ঘাওয়ার একান্ত আকাজ্রদা অবগত হইয়া, গোপনে আমাকে টিকিটখানি দিয়া বলিলেন—

"এখন আর আমার হায়দারাবাদে যাওয়া হইল না। মামা, আপনি এ টিকিটখানা নিন্।
ইহাতে আপনি এলাহাবাদ পর্যান্ত যাইতে পারিবেন।" আমি টিকিটখানি পাইয়া,
প্রকারান্তরে ইহা গুরুদেবেরই সম্বেহ আহ্বান ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অমনই
শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এ সময়ে আমাকে বাধা দেওয়া বিফল ব্রিয়া, শ্রীবৃক্ত
মথ্র বাব্ ১০০ টাকা ও মহাবিফু বাব্ ৩০ টাকা দিলেন। আমি তৃথানা জীর্ণ বন্ধ, গামছা,
একটি ঘটা এবং ডায়েরী লেখার সাজ-সরপ্রাম ও একখানা হরিবংশ ঝোলায় বাধিয়া প্রস্তুত
ইইলাম।

আমার স্বর্গীয়া ভগিনীর শিশু পুত্র-কন্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এতকাল আমারই উপরে ছিল। আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিলাম; বড়ই কট্ট হইতে লাগিল।

\*

#### <u> এরিন্দাবন-যাত্রা</u>

মনের উৎসাহে সারাদিন কাটাইয়া, সন্ধার কিঞিৎ পূর্বের, গাড়ির সময় বুঝিয়া টেশনে ১৮ই আবাচ, রওনা হইলাম। গুরুদেবকে অরণ করিয়া পদবিক্ষেপমাত্রেই সেই নিকপম মললবার, ১২৯৭। কাল রূপ বছকাল পরে 'বিকেমিক' করিয়া প্রকাশিত হইল। চার পাঁচ হাত অন্তরে, শৃত্যে রহিয়া, ঐ জ্যোতির্ম্ম রূপ সমান গতিতে আমার অগ্রে অগ্রে চলিল। দেখিয়া আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ষথাসময়ে টেশনে পৌছিলাম। খালি গায়ে, কম্বল লইয়া, ভিখারী বেশে, ছেড়া ঝোলা হাতে লইয়া, দ্বিভীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বিদলাম। জানি না সকলে আমাকে কি ঠাহরাইয়া হাঁ করিয়া আমার দিকে একদ্ষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক আদিয়া টিকিট চাহিল এবং টিকিটখানা দেখিয়া, আমাকে এক সেলাম দিয়া চলিয়া গোল। একটু পরে গাড়ী ছাড়িল। শ্রান্ত ছিলাম; অল্পণের মধ্যেই আমার নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে সেই কাল মৃত্তিটি বীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। রাত্রিটি আজ বেশ আরামেই কাটাইলাম।

#### প্রয়াগধামের প্রভাব-অনুভূতি।

স্থির হইয়া বিসয়া নাম করিতেছি, গাড়িখানা প্রয়াগধামের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্ব্ব দিকে
১৯শে আবাঢ়, বছবিস্থত একটি ময়দানের মধ্যে আদিয়া পড়িল। ময়দানের দিকে
১২৯৭। দৃষ্টিমাত্র আমার দর্বশেরীর শিহ্রিয়া উঠিল, উদাসভাবে প্রাণটিকে আমার
অবদন্ধ করিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে স্পষ্টরূপে আপনা আপনি 'অগন্তা' 'অগন্তা' শক্

উঠিতে লাগিল। ভরদাল বশিষ্ঠাদি মহাতপা ঋষিগণ এক সময়ে এই স্থানেই ছিলেন, এই প্রকার ভাব মনে উদিত হওয়ায়, তাঁহাদের জন্ম একটা শোক আদিয়া পড়িল। এই শোকে ক্রমে আমাকে এতই অভিভূত করিল যে, আমি কোন মতেই আর কালা সংবরণ করিতে পারিলাম না। থালি গাড়িতে হুবিধা পাইয়া, ঋষিদের নাম লইয়া কভক্ষণ কাঁদিলাম। মনে হইল, যেন ঋষিগণ এই স্থানে থাকিয়া আমাকে আশীর্কাদ করিতেছেন। আমি কাতরভাবে তাঁহাদের চরণোদেশে পুন:পুন: নমস্কার করিয়া-প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—''হে আর্য্য ঋষিগণ, আজ তোমরা আমাকে এভাবে কেন এত কুপা করিলে? আজ অক্সাৎ তোমাদের কথা মনে পড়ায়, তোমাদের জন্ম প্রাণ আমার এমন করিয়া কাদিয়া উঠিল কেন? আমি ও জীবনে কথনও তো তোমাদের কথা একবার ভাবি নাই। ভোমাদের শ্বরণ করিয়া মন্তক অবনত করি নাই। বোধ হয়, এই প্রান্তরই ভোমাদের পুণ্য আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল; তাই, তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর নাই। অনস্ত তর-বিশিষ্ট জগতের কোন এক সৃষ্ম ন্তরে—এই প্রয়াগে তোমাদের পরম আদরের বস্তু, সাধনের ফলকে অক্লরপে রক্ষা করিয়া, অদৃখ শরীরে অবস্থান পূর্বক ব্ঝি এ স্থানেই তাহা স্জোগ করিতেছ। তোমাদের এই সাধের পুণ্য সাধনক্ষেত্রে আজ আমি শ্রদাশুন্ত অন্তরে অজ্ঞাতদারে প্রবেশমাত্র আমার প্রতি তোমরা রূপাদৃষ্টি করিলে, দয়া করিয়া তোমাদের কথা আমার চিত্তে উদিত করিয়া দিলে। আব্দু আমি চিরকালের মত ধন্ম হইলাম। হে মৃতিমান দয়ারপী ঋষিগণ, দয়া করিয়। এই আশীর্কাদ কর, যেন তোমাদের অত্গত হইতে পারি; অবিচলিত মনে তোমাদের সনাতন নির্মাল পথের অনুসরণ করিতে পারি; প্রাণের ঠাকুর গুরুদেবের শ্রীচরণে একনিষ্ঠ হইয়া যেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। আর কিছ চাই না। এই শুভ মৃহুর্ত্তে তোমাদের কুপায় শুভমতি হওয়ায়, আমার হ্বিনীত, উদ্ধত মন্তক তোমাদের চরণরেণ্তে বিল্টিত করিতেছি। আমার আকাজ্ঞা পূর্ণ কর।" ভাবুকডাই হউক বা কল্পনাই হউক, আমার মনে হইল, যেন ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে আশীর্কাদ করিলেন। আমি স্থির হইয়া নাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ প্রয়াগধামে পৌছিল।

অত:পর গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেধানে আদন করিয়া আপন মনে নাম করিতে করিতে আশ্চর্যা প্রকারে আমার ভিতরে একটা ভাবের স্রোভ আদিয়া পড়িল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"আহা! আজি আমি কোথায়? এই দেই প্রয়াগধাম। এক দময়ে এই স্থানে কত কি হইয়াছিল!

কত যোগী কত ঋষি এক সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কুণ্ডে অগ্নি প্রজনিত রাখিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যাগযজ্ঞের অন্তষ্ঠান করিয়াছিলেন। কত দহস্র দহস্র ঋষি-মূনি-তপস্বী এক সময়ে এই স্থানে ধ্যান ধারণা সমাধিতে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, যুগযুগান্তকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভীত্র তপস্থা ও একান্ত দাধন-ভজনদারা অনাদি, অনস্ত, সর্বাশক্তিমান্ পরমেশ্বের সহিত সংযোগ হেতু অদীম শক্তি লাভ করিয়া কত দীর্ঘতপা গোগী ঋষি এই পুণ্য ভূমিতে স্থদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অদাধারণ দাধনশক্তি এই স্থানে স্কারিত হইয়া ইহার প্রতি অণু-পর্মাণুকে জীবন্ত শক্তিশালী করিয়া রাথিয়াছে। এই পবিত্র ক্ষেত্রের সংস্পর্দের, বুঝি ঋষিদের অসাধারণ সাধনশক্তির বীজ অলক্ষিতভাবে জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়; এবং দেই অমোঘ শক্তির অঙ্গুরোদ্যামে জীব কোন না কোন কালে উদ্ধার হইয়া যায়। তাই ঋষিরা এই ভূমিকে মুক্তিধাম বলিয়াছেন। হে দেবর্ষি বৃদ্ধবিগণের অপ্রাকৃত দাধনশক্তির খণ্ডিত ভাণ্ডার তীর্থরাজ প্রয়াপ, আমি অনুভব করি আর নাই করি, তোমার এই আনন্দঘন ধূলিকণা স্পর্শ করিয়া আজ আমি ধন্ত হইলাম। তীর্থরাজ, আশীর্কাদ কর, আজ পর্যান্ত তোমার দংশ্রবে বাহারা আদিয়াছেন তাঁহাদের সকলের পদধ্লি আমার মন্তকে পড়ুক।" এই ভাবে অভিভূত হইয়া, মাটিতে পড়িয়া প্রয়াগধামকে সাঁটাক প্রণাম করিলাম। অমনি ভাবোচ্ছু:দের একটা প্রবল ব্যা কিছুক্ষণের জন্ম আমার ভিতরে বহিয়া গেল। আমি স্থির হইয়া বিষয়া নাম করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে একটি প্রয়াগবাসী ভদ্রনোক আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেধানে আমি আনান্তে কিছু জলযোগ করিয়া যথাসময়ে টেশনে আদিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। গাড়িতে আমার কোনও কট হইল না; বেশ আরামে চলিলাম। জন্ম গুরুদেব।

\* \*

## জ্যোতির্মায় শ্রীরুন্দাবনে উপস্থিতি। গুরুদেবের দয়া।

সকাল বেলা হাতম্থ ধূইয়া গাড়ির এক কোণে বিদিয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের

চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া, খুব উৎসাহের সহিত নাম

করিতে লাগিলাম। যতই মথুরা ও শ্রীরুদাবনের নিকটবর্তী হইতে
লাগিলাম, তু'দিকের বিস্তৃত ময়দান ও ঘন বন সকল দেখিয়া ততই প্রাণ ঘেন আমার

কেমন হইতে লাগিল। যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আকাজ্রায়, নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, একাকী, মাঠে ময়দানে, নির্জন স্থানে আবুলভাবে কত কাদিয়া বেড়াইয়াছি; যাহার বদতিস্থল শুনিয়া, লোকদঙ্গে এই স্থানে আদিতে কত আবদার করিয়াছি—আজ আমার ছেলেবেলার মানদ কয়নার দেই শ্রীকৃদাবনে আদিলাম; ইহা মনে করিতেই আমার কায়া আদিয়া পড়িল। এই দময়ে দেখিলায়, ছই ধারের বনে ও ময়দানে অত্যুজ্জন, নীলাত, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ থণ্ড থণ্ড জ্যোতিদকল অদংখ্য বিহাদাকারে ক্ষণে-ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া স্থান্ম প্রভা বিকীর্ণ করিয়া, ভয়য়য়ুর্ভেই আবার বিলুপ্ত হইতে লাগিল। দেই নয়নাভিয়ায়, মনোমোহন, কৃষ্ণবর্ণের তুলনা জগতে আর নাই। দে যে কি স্থান্দর, মনোমোহন তাহা প্রকাশ করিয়ার ভাষা নাই! দেই বিচিত্র জ্যোতি বারংবার দর্শন করিয়াও, অন্তর্জানের পর আর কিছুতেই তাহা ক্ষরণে আনা যায় না। এই অম্পেম দিব্য জ্যোতির থেলা দেখিতে দেখিতে আমি জমে শ্রীকৃদাবনে আদিয়া পৌছিলাম।

বেলা প্রায় একটার সময়ে বৃন্দাবন-টেশনে উপস্থিত হইলাম। রান্ডায় অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর আমার অতিশয় অবদয় হইয়াছিল; বুকের বেদনাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্যাক্তে প্রথর রৌদ্রের উত্তাপে বেশী দূর চলিতে পারিলাম না; ২০ মিনিট চলিয়াই রাস্তার একধারে ছায়া পাইয়া বসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে চলন্ত গাড়ি হইতে একটি ভদ্ৰলোক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন — মহাশয় কোথায় যাবেন ?" আমি বলিলাম— "গোপীনাথের বাবে।" ভদ্রলোকটি এই কথা ভনিয়া, গাড়ি থামাইয়া বলিলেন,—"আহ্নন, আপনি এই গাড়িতে উঠুন, আমিও দেইদিকেই যাব।" আমি গাড়িতে উঠিয়া বিদলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি গোপীনাথের বাগে আদিয়া থামিল। আমি অমনই নামিয়। পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একজন ব্ৰজবাদী বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন—"ক্যা বাবু, গোঁদাইছী কা পাছ ্যাওগে? চল, হামবি উহাঁই যাতা হায়।" আমি এক্লিবের পশ্চাং পণ্ডাং চলিলাম। ব্যস্তভাবশতঃ উহার পরিচয় নিভে বৃদ্ধি আদিল না। একটি গলির মধ্যে কিছু দুর গিয়া, একধানা বাড়ী দেখাইয়া আহ্মণ বলিলেন, "যাও ওহি কুঞ্জমে গোঁলাইজী হায়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তদিকে চলিয়া গেলেন। আমি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখি, আমার গুরুদেব কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"কি কুলদা এসেছ? বেশ বেশ! ঝোলা নিয়ে একেবারে উপরে এসো।"

আমি গুকুদেবের পশ্চাং পশ্চাৎ চলিয়া দোতালায় উঠিলাম। ঝোলা রাথিয়া গুকুদেবের

শ্রীচরণে পড়িয়া সান্তাক প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—
"শরীর অসুস্থ; একটু বিশ্রাম কর। পরে, যমুনায় গিয়ে স্মান ক'রে এসো।
আমাদের সকলের আহার হয়েছে। তোমার জন্মও প্রসাদ রয়েছে।" এই বলিয়া
গুক্দেব আসনে চুপ করিয়া বিদয়া রহিলেন। আমি তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া, অবাক্
হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম ঠাকুরের সে আয়তি আর নাই। স্থবিশাল দেহটি
গুকাইয়া গিয়া অসম্ভব দীর্ঘ দেখাইতেছে। স্থন্দর নধর কান্তি এখন অস্থি-চর্মদার হইয়া,
অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে শরীরের চর্ম লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।
স্থানো, স্থনর, ম্থমওল মাংসাভাবে 'চুপিয়য়া' গিয়া দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। প্রের সেই
উজ্জন বর্ণও আর নাই; একেবারে কাল হইয়া গিয়াছেন। মন্তকের জড়ানো দীর্ঘ কেশরাশি
একথণ্ড গৈরিক বন্ধ দারা বেইন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ললাটে উর্জপুণ্ড তিলক ও
কর্মে তুলদী, পদ্মবীজ এবং ক্লাক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহের ক্লাভা দেখিয়া
আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং অবাক্ হইয়া ঠাকুরের ন্তন
বেশ ও শীর্ণ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরের দেহের এইরূপ গুর্দশা আর কখনও আমি
দেখি নাই। একটু পরে গোঁসাই কুঞ্জের অধিকারী দামোদর পূজারীকে ডাকিয়া বলিলেন—
"এঁকে, যমুনায় স্মান করায়ে নিয়ে এসো। পরে, খাবার যা আছে দিয়ে দাও।"

অমি 'বোলায়ুলি' আসন-কম্বল প্রভৃতি পাশের ঘরে রাখিয়া স্থান করিতে চলিলাম। এগারোটি টাকা ছিল; তাহা খোলা ঘরে 'আল্গা' ভাবে রাখিয়া মাইতে ভরদা হইল না; টানেক গুঁজিয়া লইলাম। মন্নার শীতল নির্মাল জলে অবগাহন করিয়া বড় আরাম পাইলাম। আমার দলে যে টাকা আছে তাহা দামোদর দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার কোমরের প্রতি টাকার দিকে ঘন ঘন লোল্প দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, "এ এক বেশ উংপাত হইল। যতকাল এই টাকা কয়টি আমার পুঁজি থাকিবে, নানাপ্রকার অভাব জানাইয়া, এ ততদিন আমাকে ব্যতিবাস্ত করিবে। স্বতরাং এই আপদ হইতে নিস্তার পাওয়াই ভাল। আমাকে তো এখন কিছুদিন এখানে থাকিতেই হইবে; স্বতরাং, এই এগারোটি টাকা ইহাকে দিয়া যদি আমার থাওয়া দাওয়ার একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লই, তাহা হইলে বেশ নিশ্চিস্ত হইয়া থাকিতে পারি।" এই মতলব করিয়া, আমি টাকা কয়টি 'টাক' হইতে খুলিয়া লইলাম; এবং দামোদরের হাতে দিয়া নমস্বার করিয়া বলিলাম, "প্রারীজী, আপনি এই টাকা কয়টি নিন। ঠাকুরের দেবায় লাগাইয়া দিবেন; আর যতদিন আমি এখানে থাকিব, আমাকে এক মুঠো

প্রসাদ দিবেন। আমার আর একটি পয়সাও নাই।" টাকা পাইয়া পূজারীজী খুব খুদী হইলেন; এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আরে, তু তো বড়া ভকত ্থায়। দব দে দিয়া! যেত্না দিন মন হোয়, বহো। খুব আচ্ছা আচ্ছা খিলাউলা। তেরা উপর রাধারাণীকা বহুং কুপা।" আমি একটু হাদিলাম। অতঃপর, আমরা কুঞে ফিরিয়া আদিলাম।

দাউজীর মন্দিরের সংলগ্ন রান্নাঘরে দামোদর আমাকে বসিতে দিলেন। পরে, একখানা শালপাতায় সাজানো ডাল, ভাত, কটি আমার সম্থ্য রাথিয়া বলিলেন, "গোঁসাই বাবা প্রসাদ পাওতে পাওতে এত্না সব উঠাকে রাখ দিয়া।" শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আহা, ঠাকুরের এত দয়া! আজই আমি যথার্থ প্রসাদ পাইলাম। এ প্রসাদ আমার পক্ষে অতিরিক্ত হইলেও, খুব আনন্দের সহিত কচিপ্র্কিক সমস্ভটাই থাইলাম।

#### দণ্ডাঘাত।

আহারান্তে গোঁদাইয়ের নিকটে গিয়া বদিলাম। তিনি জিজাদা করিলেন—তোমার দাদা কেমন আছেন ? তাঁর সেই বন্ধু দেবেন্দ্র এখন কোথায় ?

আমি বলিলাম—দাদা ভাল আছেন। দেই হ'তে দেবেন্দ্রের সহিত দাদার আর দেখাদাক্ষাং নাই। আপনার দণ্ডাঘাত না পড়্লে দাদাকে দেবেন্দ্র মেবেই ফেল্ত মনে হয়।

গোঁসাই। উঃ! কি ভয়ানক লোক! আর কিছুদিন ওখানে থাক্তে পেলে সে বিষম বিপদই ঘটাত, তোমার দাদার দফা শেষ করত। জঘন্ত মতলব সাধনের জন্ত সে ওখানে ছিল। তোমার দাদা এ পৃথিবীর লোক নন; সংসারের কোন ধার ধারেন না; তিনি এ যুগেরই নন; সত্যকালের লোক। দেবেন্দ্রের সঙ্গে তোমার দাদার কোন ঝগড়া হয় নাই তো ?

আমি। ঝগড়া কিছুই হয় নাই। আপনি দাদার নিকট হ'তে চলে আদার পর
ল্যাঞ্চা বাবা ও পতিতদাদ বাবা দাদাকে দেবেদ্রের দল ত্যাগ কর্তে বলেছিলেন।
কিন্তু, দেবেদ্রের গুণে দাদা এত মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, তার ধার্ম্মিকতা দেখে এতই ভূলে ছিলেন
যে, মহাত্মাদের আদেশ প্রতিপালনেও দাদার প্রবৃত্তি হ'ল না। দেবেদ্রের বশীকরণ বিভা
খ্ব অভ্যাদ ছিল; তাতেই, বোধ হয়, দাদাকে একেবারে হাতের ম্ঠোয় ক'রে নিয়েছিল।
পরে, আপনি যে দিন কানপুর হ'তে তাহার উপর দণ্ডাঘাত করলেন, সেই দিনই দেবেন্দ্র

অকশাৎ কেমন যেন হ'য়ে গেল; একেবারেই নিস্তেজ ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়ল। ভিতরে তার যে কি হ'য়েছিল তা কেহই জানে না। সে দাদাকেও কিছু না বলে দেই সময়েই পালাল। শুন্লাম কয়জাবাদ হ'তে এ৬ কোশ দূরে, য়ম্নাতীরে একটা প্রামে গিয়ে সেছিল। ওথানে তার কঠিন রোগ হয়, অভ্যন্ত ক্লেশ পায়। পরে নাকি উন্মাদ হ'য়ে কোথায় চলে যায়। এখন সে মায়া গিয়েছে না বেঁচে আছে, জানি না। কেহ কেহ বলে বেঁচে নাই। বোগের সময়ে ইচ্ছা কর্লেই তো সে দাদার কাছে আদ্তে পার্ত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই য়ে, সে মতিও তার হয় নাই। ধর্মের ভাগ ক'রে হাজার হাজার টাকা দাদাকে ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন কি, আময়া দাদার জীবনের পর্যন্ত আশ্লা করেছিলাম।

দাদার কথা গোঁসাই অনেকক্ষণ বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি নীচে ধাইয়া দেখি, দাউজীর মন্দিরের সম্থে গুরুলাতার। বসিয়া দাদারই কথা বলিতেছেন। ওস**ব** বিষয় আমার পূর্বে জানা ছিল; এখনও আবার নকলের মুথে গুনিলাম। গোঁদাই ফ্য়জাবাদ-মহাশয়ের বাদায় কয়েক দিন ছিলেন। এক দিন দকালে চা-পানের পর গুফুলাতার। শকলে গোঁদাইয়ের কাছে বদিয়া আছেন, কয়েকটি গুকুলাতার নজরে এক ভয়ুঙ্গর দৃখ্য পড়িল। তাঁহারা দেখিলেন, সাপের বেঙ্ গেলার মত, একটা পিশাচ ধীরে ধীরে দাদার পা হইতে কোমর পর্যান্ত গ্রাদ করিয়া কেলিল, আরও গ্রাদ করিবার চেটা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীক্ষী (হরিমোহন) অমনই গোঁদাইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বাস্ততার দহিত বলিলেন—"দয়া ক'রে রক্ষা করুন। হরকান্তকে পিশাচে গ্রাদ কর্ল।" গোস্বামী মহাশয় একই অবস্থায় স্থির-ভাবে থাকিয়া একটু মৃহ মৃহ হাদিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা, আমার দণ্ডখানা এনে দাও তো।" একটি গুরুলাতা তথনই দণ্ডগানি জানিয়া গোঁদাইয়ের দক্ষ্থ ধরিলেন। গোঁদাই দণ্ডগানা হাতে লইয়া, একবার মাটিতে একটু আঘাত করিয়া বলিলেন— "যাক নিশ্চিন্তি।" ঠিক দেই দিন, দেই সময়েই দেবেন্দ্র হঠাৎ নির্কিষ দর্পের মত একেবারে নির্দ্ধীব হইয়া পড়িল। দাদা লিখিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেলের ভিতরে কি ষেন একটা অসহ যন্ত্রণা হইতেছিল। সে ক্লেশের হেতু আমাদের নিকটে প্রকাশ না করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় গোসামী মহাশয়ের ইচ্ছাতেই দেবেন্দ্রের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই দে আর এ মৃথো হয় নাই।" ইত্যাদি।

#### আমার উভয়দস্কট।

গুরুলাতারা আমাকে বলিলেন—'ভাই, শ্রীকুলাবনে আদিয়াছ, খুবই আনন্দের কথা। এখন কিছুদিন এথানে থাকিতে পারিলেই ভাল। যাঁর কাছে আদা, যাঁকে নিয়া থাকা, তিনি আর দেইমত নাই; সে গোঁদাই আর নাই; এখন তিনি অন্ত প্রকার হইয়াছেন। দর্বনাই বিষম উগ্রভাব ধারণ করিয়া বিদয়া আছেন। কিছু বলুন আর নাই বলুন, বদার ঢং আর চোথের চাহনি দেখিলেই আমাদের হৃৎক্ষ উপস্থিত হয়। সারাদিনেও একটিবার কাছে ঘেঁষিতে পারি না, কাছে বসিতে পারি না। যদি কথনও আমাদের কাহাকেও ডাকেন—ডাক শুনিলেই চমকিয়া উঠি। একবার পিছনে একবার সামনে তাকাইয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গিয়া উপস্থিত হই। তার পর কিসে কি হয় বুঝি না; কথা তাঁহার দৰে যাহাই হোক না কেন, পরিণামে বিষম ধমক খাইয়া ফিরিয়া আদি। কাহারও সামাত একটু ক্রটি দেখিলে আর রক্ষা নাই-—ভয়ানক শাসন করেন, কথনও কথনও কুল হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাই, ভয়ে ভয়ে আমরা প্রয়োজনমত কুঞে থাকিয়া, অবশিষ্ট সময় বাহিরে বাহিরে ঘূরি। তুমি, ভাই, একটু দাবধান হইয়া থাকিও। গোঁদাইয়ের উগ্রম্তি দেখিয়া দৰ্বদাই আমরা দশন্ধিত আছি। পাছে ধাকা খাইয়া শীদ্ৰই তোমাকে দ্বিয়া পড়িতে হয়, এই জন্মই এদব কথা বলিয়া রাখিলাম।" আমি বলিলাম—"কেন? তোমরা গোঁসাইয়ের শান্তরপ কি কথনও দেখ না?" শ্রীধর বলিলেন—"তা দেখ্ব না কেন? শাস্তভাবে যথন থাকেন তখন আবার এতই গন্তীর হন যে, কাহার দাধ্য কাছে যায়? অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। হু'টি ভাবই অতিরিক্ত। পূর্ব্বে কখনও গোঁসাইকে এই প্রকার অবস্থায় থাকিতে দেখি নাই। তাই বলি—সাবধান।"

গুরুলাতাদের কথা গুনিয়া বড়ই উদ্বেগে পড়িলাম ৷ আমার বেদনার ব্যারাম, উহাদের মত বাহিরে বাহিরে ঘুরিবার আমার সামর্থ্য নাই; চেটা করিতে গেলেও অমনই শ্যাগত হইয়া পড়িব। স্থতরাং আমার পক্ষে সেটি একেবারেই অসম্ভব। ভাবিলাম—

''না ধাইলে বধে রাজা, যাইলে ভুজন।

রাবনের দনে ধথা মারীচ কুরন্ধ।"

আমার দশাও এই প্রকারই হইল, আমি উভয় সহুটে পড়িলাম। ধাহাই হউক, আমি গোঁদাইয়ের আদনের নিকটে গিয়া বদিলাম। এই দম্যে দামাদ্র প্জারী আদিয়া করজোড়ে গোঁদাইকে নমন্বার করিয়া বলিলেন—''বাবা, আপ্কা বচন দিল্ হায়। আপ্ দবিরে যায়দা কহা—ত্যায়দাহি হামারা মিল্ গিয়া। এই বাবু বড়া ভকত হায়, বড়া স্থপাত হায়—
হামকো এগারো রূপিয়া দিয়া।'' গোঁদাই বলিলেন—দাউজী বড়ই দ্য়াল ! বেশ ক'রে,
প্রাণ ভ'রে তাঁর দেবা কর, দেখবে তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্বেন না।
তা না হ'লেই মুস্কিল।

শুনিলাম, আৰু ভোরবেলা দামোদর পূঞ্জারী শুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—''বাবা, ভাণ্ডার শৃক্ত, আৰু দাউন্ধীর ভোগ কি প্রকারে হবে?'' গোঁদাই তথন বলিয়াছিলেন—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হ'য়ো না; আজ তুমি কিছু পাবে।

> 3% 34 W

> > o

#### জীবৃন্দাবন বাদের বিধি।

শন্ধ্যার কিঞ্চিং পূর্ব্বে ঠাকুর নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—''শ্রীবৃন্দাবনে এসেছ, বেশ হ'য়েছে। এখানে তো কোন কাজকর্ম্ম নাই। এখন সারাদিন <mark>খুব সাধন ভজন কর। রাত্রে আহারান্তে তিন চার ঘণ্টা ঘুমায়ে নিও; পরে,</mark> গভীর রাত্রে উঠে নাম ক'রো। গভীর রাত্রে সাধন ভজনের একটা বিশেষত্ব সর্বব্রই অনুভব করা যায়। এস্থানের তো কথাই নাই। কিছুদিন নিয়মমত বস্লেই বুঝতে পার্বে, এই স্থান পৃথিবীর আর আর স্থানের মত নয়—একে অপ্রাকৃত ধাম বলে। এই ধামের অন্তুত মাহাত্ম্য বুঝ্তে হ'লে, এস্থানের জন্ম যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তা রক্ষা ক'রে চলতে হয়। কোন তীর্থে বাস কর্তে হ'লেই সে স্থানের জন্ম যে সকল বিশেষ বিশেষ বিধি নিষেধ আছে, ভা প্রতিপালন ক'রে না চল্লে সে স্থানের যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এস্থানে বাস কর্তে হ'লে (১) হিংসা ত্যাগ কর্তে হয়, (২) পরনিন্দা বিষবৎ ত্যাগ কর্তে হয়, (৩) বৃথা কালক্ষেপ কর্তে নাই, (৪) অনিবেদিত বস্ত কখনও খেতে নাই, (৫) সর্ব্বদা সাধন ভজনে থাক্তে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে কিছুকাল চল্লেই, এধাম যে কি, ধীরে ধীরে তা টের পাবে। ছ'পাঁচ দিন এখানে থেকে যাঁরা চ'লে যান, তাঁরা আর এস্থানের মাহাত্ম্য কিরাপে বুর্বেন ? গর্ভবতী স্ত্রী যেমন সুস্থ শরীরে নিয়মে থেকে দশ মাস পরে সন্তান প্রসব করেন, এসব স্থানেও সেইরূপে দীর্ঘকাল থাক্তে হয়। অন্ততঃ একটি বংসরও নিয়মমত থাক্লে ধামের একটা প্রভাব বুর্তে পারা যায়। আমি তো এসব কিছুই জান্তাম না। পরমহংসজীর আদেশমত কিছুকাল এখানে বাস ক'রেই এখন দিন দিন স্থানের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ক'রে অবাক্ হচ্ছি। নিয়মমত থুব সাধন কর – বিশেষ উপকার পাবে। এ ধামের প্রভাব বড়ই চমংকার।" জিল্লামা করিলাম—"গর্ভধারণ ক'রে হস্থ শরীরে থাক্লে দশ মাস পরে ধেমন সন্তান প্রস্ব হয়, তীর্থের নিয়ম যথারীতি প্রতিপালন ক'রে দীর্ঘকাল তীর্থবাস কর্লে, তীর্থদেবতাই কি পুত্ররূপে প্রকাশিত হন ?"

ঠাকুর বলিলেন—পুত্ররূপে ব'লে কথা নয়; তাঁর রূপেই তিনি প্রকাশ পান। গর্ভধারণের মত নিয়ম ধারণ ক'রে তীর্থবাস কর্তে হয়, তবে তো ?

#### ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আক্ষেপ ও শেষ কথা।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অকসাৎ দেহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই কট হইল।
গোঁদাইকে জিজ্ঞানা করিলাম—'ব্রহ্মচারী মহাশয় আরও একশত বৎসর থাকিবেন বলিয়াছিলেন। এত শীঘ্র তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন কেন? কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল ?'

গোঁসাই। মৃত্যু কি আর মহাপুরুষদের হয় ? রোগ—তা'ও একটা দেখাবার জন্ম। ইচ্ছা ক'রেই তিনি দেহ ছেড়েছেন। বল্লেন—এখন তাঁর আর থাক্বার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁর থাকায় বরং আরও লোকের ক্ষতি হবে।

আমি বলিলাম—'ইচ্ছা ক'রে দেহ ছাড়্লেন কেন ? দেহ ত্যাগের পূর্বেক কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?'

গোঁদাই। হাঁ, ঢের বলেছিলেন। দেহ ত্যাগ করার পূর্বে রাত্রিটি তিনি এখানেই ছিলেন। সারা রাত আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হ'ল। আমাকে বার বার জেদ ক'রে বলতে লাগলেন—"তুই আমার আসনে গিয়ে বোস্; আমি আর দেহে থাক্ব না।" আমি বল্লাম—'এক বংসর এখানে থাক্ব সঙ্কল্প ক'রে আমি আসন ক'রেছি; আমার এধাম ছেড়ে যাবার যো নাই।' তিনি

বল্লেন—''তবে আমি এ দেহ ছেড়ে দি?" আমি বল্লাম—'আপনার যা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জন্ম আমার একটুকুও মারা নাই।

আমি গোঁদাইয়ের কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনার দঙ্গে ঝগড়া হইল কোন বিষয় নিয়ে ?'

গোঁদাই। আর কিছু নয়, তোমাদেরই বিষয় নিয়ে। ব্লাচারীর কাছে গিয়ে তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে তোমাদের মধ্যে কারে। কারো ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়েছে। তাই তাঁকে বল্লাম যে, আপনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে কারোকে কারোকে অদৃষ্ট প্রারব্ধ ব'লে ব'লে, তাদের মন বিগ্ডিয়ে দিয়েছেন। তারা সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে অস্তপ্রকার হ'য়ে গেছে। এখন তাদের সংশোধন হওয়া শক্ত। লোকের তো এইরূপ উপকারই কর্ছেন! তিনি বল্লেন,—"আরে, যার যেমন সংস্কার, সে আমার কথা তেমনই বুঝে। আমি কি কর্ব? এক একজনে আমাকে এক একপ্রকার বলে। আমাকে কিন্তু কেউ বুঝ্লে না, চিন্লে না। আমার নিজের তো কোন প্রয়োজন নাই, তাদেরই জন্ম থাকা। তারাই যখন আমাকে চিন্লে না, আমার দারা তাদের কোন উপকারই আর হবে না, তখন আর থেকে লাভ কি ? আমি দেহ ছেড়ে দিই।" আমি দেখ্লাম, এবার বাস্তবিকই আর তাঁহার দারা কারো কোন উপকার হবে না। তাঁর কথা সত্যই লোকে বুঝে না ; তাঁর ভাব ও ভাষা অন্যপ্রকার। তাই তাঁকে থাক্তে আর অনুরোধ করলাম না।

আমি। বৃদ্ধারীর ভাব আমরা বরং না বুঝ্তে পারি-কথাও কি বৃঞ্তাম না ?

গোঁদাই। বুঝ কোথায় ? একটি লোক ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বল্লেন, 'মশায়, শাস্ত্রবিধি অনুসারে দ্রীসঙ্গ কর্তে বলেছিলেন, তা তো আমি পারি না। আমার কাম অত্যন্ত বেশী। এখন আমি কি কর্ব ? বন্ধচারী তাঁকে বল্লেন, "যদি নাই পারিস্, কি আর কর্বি ? বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে, ব্যভিচার কর্ গিয়ে। "সেই লোকটি আমাকে এসে বল্লেন-মশায়, ব্লাচারী আমাকে বেশ্যাগমন কর্তে বলেছেন। মহাপুরুষের কথামত কাজ কর্লে কখনই তো পাপ হবে না।" ও-কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'ল। 'ব্রহ্মচারী কখনও কি এমন

কথা বল্তে পারেন? ব্রহ্মচারীর কথার কখনও ঐ প্রকার ভাব নয়। আমি এই বলাতে সেই ভদলোক পুনঃপুনঃ জেদ ক'রে বল্তে লাগ্লেন—"মশায়, আমি মিথ্যা বল্ছি না। তিনি পরিফার বলেছেন, বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে।" ব্সাচারীর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁকে বল্লাম, "আপনি এ সব কি কর্ছেন ? আপনার উপদেশে যে লোকের সর্বনাশ হবে, ধর্মকর্ম্মে সকলে জলাঞ্জলি দিবে; স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্ন যাবে। 'বেশ্যা গমন কর্ গিয়ে' 'ব্যভিচার কর্ গিয়ে' 'ঘুষ নে,' আপনার এ সকল কথা ধ'রে লোকে যে বিষম কাণ্ড কর্বে!" শুনে ব্স্লারী আমাকে বল্লেন, "আরে, ভুই বলিস্ কি ? ও-শালারা আমার কাছে আসে কেন ? আমার কথা বুঝে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেন ? বিধিমত যারা স্ত্রীসঙ্গ কর্তে না পারে, তাদেরই ব'লে দি— 'ব্যভিচার কর্ গিয়ে,' 'বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে।' তাই ব'লে কি অন্য স্ত্রীসঙ্গ কর্তে বলেছি, না বাজারের বেশ্যাগমন কর্তে বলেছি? শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারই তো ব্যভিচার; শাস্ত্রবিধি লজ্মন ক'রে আপনার স্ত্রীগমনও বেশ্চাগমন। আমি তো এইপ্রকার ব্যভিচার, এরূপ বেশ্যাগমনের কথাই বলেছি।" একবার একটি ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়ে, ঈথর সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্লেন। ব্রহ্মচারী তাঁর সব কথা শুনে বল্লেন, "ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, তারই মুখে আমি মৃতি।" এই কথা শুনে বান্দটি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে চলে গেলেন। দশ জনার কাছে বল্তে লাগ্লেন, "ব্হ্বারী ভয়ানক পাষও, সে নাস্তিক। ঈশ্বরের মুখে হাগি মৃতি এপ্রকার কথা সে বলে।" ব্রহ্মচারীকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, "ওরে তিনি যে নিজেই খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলেছিলেন। তা হ'লে আমার ওকথা গুনে বিরক্ত হ'লেন কেন? তিনি বল্লেন, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী।' আমি বল্লাম, সেই ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, আমি মৃতি। ঈশ্বর সর্বব্যাপী হ'লে আমি হাগি মৃতি কোথায়, তোরাই বল্না ?" ব্রহ্মচারীর সকল কথাই এইপ্রকার ছিল। তাঁর কথা লোকে বুঝ্তে না পারায় অনেক গোল ঘটেছে।

আমি। তিনি আমাকে কত ভরদা দিয়াছিলেন! তিনি থাক্লে দে দব তো কর্তেন।

গোঁসাই। সেজগু আর ভাবনা কি ? আমি আছি কেন ? তোমাদের যা বলি, ক'রে যাও। তোমাদের যা কর্বার, আমি তা কর্বো। সেজগু আর কারো উপর তোমাদের ভরসা কর্তে হবে না। তোমাদের কিছুই অভাব থাক্বে না। সময়ে সবই পূর্ণ হবে।

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—ত্রন্ধচারী মহাশয় কি আবার জন্মগ্রহণ কর্বেন ?

গোঁপাই। হাঁ, তাঁর কাজ আছে। তিনি শীঘ্রই বুদ্ধদেবের মত পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্বেন।

গুরুদেবের দক্ষে আরও অনেকক্ষণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। তাহাতে এই ব্ঝিলাম, যেন গোস্বামী মহাশয়ই ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সরাইয়া দিলেন। একটিবারও যদি ঠাকুর তাঁহাকে এ সংসারে থাকিতে বলিতেন, তাহা হইলে কথনও তিনি এত শীঘ্র দেহতাগি করিতেন না।

অবশেষে গোঁসাই বলিলেন—অনেকে তাঁর ভাব ও ভাষা না বুবো বিপন্ন হয়েছেন।
আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলেছিলাম, "যে ভাবে, যেরূপ কথা বল্লে সাধারণ
লোকে আপনার যথার্থ ভাব বুঝ্তে পারে, সেই প্রকারে তাদের বলেন না কেন ?"
তাতে ব্রহ্মচারী বল্লেন—"বটে! এখন আমি তাদের ভাষা শিখ্তে যাব নাকি ?
ওসব লোক আমার কাছে আসে কেন ? আমি তো কাউকে ডেকে আনি না।"

#### ় সদ্গুরুর কৃপা সম্বন্ধে প্রশোতর।

গুরুদেব আমাদের জীবনের অনস্ত উন্নতির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই পথে তিনি নিজেই আমাদিগকে লইয়া ঘাইবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া বড়ই আখন্ত হইলাম। বস্কচারী মহাশয়ের উপরে যে নির্ভর করিয়াছিলাম, সেই জন্ম আমার যথার্থ ই লজ্জা হইতে লাগিল। গোঁদাইকে আর কিছু জিজ্ঞাদা না করিয়া নিজ মনে আমি নাম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্ত ধীরে ধীরে আমার মনে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "সমস্ত অভাব ধদি গোঁদাই-ই পূর্ণ করিতে পারেন, ভবে আর এত ভূগিতেছি কেন? যাঁর এত দয়া, তিনি কি কখনও অল্যের ক্লেশ দ্র করিতে পারিলে ভাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন ?" গোঁদাইকে এ দব কথা জিজ্ঞাদা করিবার অবদর খুঁজিতে লাগিলাম, এ সময়ে একবার আমার পানে ভাকাইয়া নিজ হইতেই তিনি বলিতে লাগিলেন—

খুব সাধন ক'রে যাও। এখন ফলাফলের দিকে মন রেখো না। সময়ে ফল পাবে। অসময়ে তো কিছুই হয় না। সকলেরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। দেখ, গাছে যে ফুল হয়, ফল হয়, তার একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও একটা কাল ঠিক আছে; কাল অতিক্রম ক'রে কেহ কিছু করে না। দেখেছ তো— চাষারা বীজ বোন্বার পূর্বের্ব কত করে? সময়মত হালচাষ ক'রে কেতে আগাছা, গোড়া আবর্জনা সকল পরিকার ক'রে বেছে ফেলে; পরে বীজ বোনে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার স্থানর ক'রে নিড়িয়ে দেয়। তবে সে সব গাছে তেজ হয়, ফসলও খুব স্থানর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত পরিকার না করে. নানা প্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মিয়া তাদের ক্ষেতের শস্যু নষ্ট করে। তখন চাষাদের আগাছা তুল্তে তুল্তে প্রাণ যায়, আর ওসব গাছের ফসলও ভাল হয় না; চাষাদের তো তুদিশার একশেষ, ফসলের দফায়ও ইতি। সমস্তই এইপ্রকার জান্বে। যথাসময়েই চাষারা সমস্ত ক'রে নেয়; অসময়ে কিছু কর্তে গেলে সেরূপ হয় না। যেমন বলা যায়, ক'রে যাও। অভাব কিছুই থাক্বে না।—সময়ে সমস্তই হবে। খুব নাম কর।

গোঁদাইয়ের এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—তবে আর দন্তকর আশ্রয় লোকে নেয় কেন? জিজ্ঞাদা করিলাম—"দময়ে ধার যা হবে তাহা তো হবেই। দেজ্যু চেষ্টা করি আর না করি, গুরুর দাহায়া হউক্ আর নাই হউক্ স্বভাবেই হবে। তা হ'লে আর দাগুরুর আশ্রয় নিয়ে লাভ কি হ'ল? দদ্ভক রুণা ক'রে যথন তথনই কি একটা অবস্থা খুলে দিতে পারেন না? দময়েই যদি দব হয় তবে আর 'কুপা' শব্দের অর্থ কি ?"

বোঁদাই বলিলেন—সদ্গুরুর কৃপার সমস্তই হ'তে পারে; আর গুরু যখন ইচ্ছা তখনই সব ক'রে দিতে পারেন—একথা যথার্থ। কিন্তু তাতে লাভ কি ? একটা বস্তুর মূল্য না জান্তে যদি তা সহজে লাভ হয়, তা হ'লে সেজন্ম যত্ম হয় না। যে বস্তুর জন্ম যত অভাববোধ, তা লাভ হ'লে তাতে ততই দরদ; যে বস্তুর অভাবে যত ক্লেশ, সে বস্তুর লাভে ততই আনন্দ। গুরু হঠাৎ একটা অবস্থা দিলে তার তো আর মর্য্যাদা বুঝা যায় না! এইজন্ম সাধন ভজনক'রে চেষ্টা ক'রে, যখন লোকে বুঝে একটা অবস্থা লাভ করা কত শক্ত,

উহা কত ছল্ল ভ, তখন গুরু কুপা ক'রে ঐ অবস্থা দেন। বস্তুর মূল্য জানিয়ে গুরু তা শিষ্যকে দেন--এই-ই নিয়ম।

আমি বলিলাম—"বল্পর মধ্যাদা কর্তে না পার্লে, বল্পর মধ্যাদা না বুঝালে তাহা আমি যেন পাই না। যে বন্ধ পেয়ে আবার হারাতে হবে তাও আমি চাই না। আমার ভিতরে আবর্জনা সব দূর করে দিন, তাহা হ'লেই বেঁচে যাই। গুরুর কুপায় যখন সমস্তই হবে তথন আমার কি আর কিছু কর্বার আছে ?"

গুরুদেব আমার কথা গুনিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে, খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"যা বলি তা'ই ক'রে যাও। শ্বাস প্রেখাসে নাম কর্তে, খুব চেষ্টা কর। নামসাধনের মত এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে নামসাধনের ফল পেয়েছি। একবার তেমন ভাবে নামসাধন ক'রে দেখ দেখি, কেমন ফল না পাও। প্রথম প্রথম নাম কর্তে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়; কিন্ত তাই ব'লে ছাড়তে নাই। বিরক্তি বোধ হয়, হ'লই বা ? তাতে তো কোনও ক্ষতি নাই। খুব নাম ক'রে যাও। খান প্রখানে নাম করায় বড় উপকার। খান-প্রখানে নাম কর্লে প্রারক্ধ ক্রমে ক্রমে কেটে যায়। তখন ভাল ভাল অবস্থাও লাভ হ'তে থাকে। প্রারব্ধ ক্রয়ের এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বৃদ্ধিলেন। আমিও ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া, দাউজীর মন্দিরের বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। একটু পরে দাউজী ঠাকুরের আরতি আরস্ত হইল; আমার ভাল লাগিল না। আমি আবার উপরে যাইয়া বিদিলাম। বেদনার যাতনা খুব হইতে লাগিল।

#### গোপীনাথজীর মন্দিরে মহেশৎসব। ঠাকুরের নৃত্য।

শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়া, কুঞ্জ হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হই নাই। শুনিলাম, আজ শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে দঙ্কীর্ত্ত্ম-মহেশ্ৎদ্ব হইবে। শ্রীবৃন্দাবনের দমন্ত বৈষ্ণবদ্মাজ দেই উৎসবে দশ্মিলিত হইবেন। একটু বেলা হইলে, গুরুদেবের সঙ্গে আমরা মন্দিরের দিকে চলিলাম। রাস্তায় একটি বৃহৎ দঞ্চীর্ত্তন আদিতেছে দেখিলাম। সঙ্গীর্ত্তন উদ্দেশে সাষ্টান্ধ প্রণাম করিয়া, বিস্তৃত পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। করজোড়ে, সতৃষ্ণ নয়নে কীর্ন্তনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোঁদাইয়ের আপাদমন্তক





থব থব কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুদল করতালের ধ্বনিতে চতুর্দ্ধিক কম্পিত করিয়া কীর্ত্তনটি গোঁদাইয়ের সম্মুখে আদিয়া পড়িল। বৈফ্বগণ গোঁদাইকে দর্শন করিয়া, দিওণ উৎসাহের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোঁদাইকে পরিক্রমণ পূর্বক মহা-উল্লাদের সহিত, মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গোঁদাই তথন সম্মুধের দিকে হত্তোত্তোলন পূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে—"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিতে বলিতে পড়িয়া গেলেন। চতুদ্দিকে দন্ধীর্তনের বহুসংখ্যক পৃথকদল মহা উৎসাহে মিলিত হইয়া, গোঁদইকে বেষ্টন পূর্বক উচ্চৈঃম্বরে গান করিতে লাগিলেন। গোঁদাই বজের রজে পুনঃপুন: গড়াইয়া, ধূলিধ্দরিত অঙ্কে, এই সময়ে দহদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে, পোল করতালের তালে তালে ত্'চার বার পা ফেলিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "জয় হে! জয় হে!" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উদ্ধে উৎক্ষেপণ পূৰ্বক উদণ্ড মৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি মলবেশে নৃত্য করিয়া দেই জন্মস্থল, বিস্তত রাজপথে, বিহাতের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। জানি না, কি প্রকারে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে গোঁসাইয়ের সেই প্রকাণ্ড দেহটি বায়ুভরে যেন উড়িতে লাগিল। দক্ষিণে, বামে, সমুথে, পশ্চাতে যথন যে দিকে গোঁদাই ছটিলেন, ভাবোচ্ছাদের প্রবল তুফান উঠিয়া সে সকল দিকে মহা হলস্থল পড়িয়া গেল। গোঁসাইয়ের ঘন ঘন হজার ও মৃত্যুতিঃ হরিধ্বনি শুনিয়া সকলে যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবৰ্গণ ভাবাবেশে 'বেছ'দ' হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোঁদাই কীর্ত্তনস্থলে দর্বত ছুটাছুটি করিয়া, স্থানে হানে এক একবার চকিতের মত দাঁড়াইয়া, অমনই সমূখের দিকে হস্তবয় প্রদারণ পূর্বক, "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন!" বলিতে বলিতে ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। ব্রঙ্গের রজ দর্কাঙ্গে মাথিয়া তথনই আবার লাফাইয়া উঠিলেন; এবং অধিকত্তর উন্তমের সহিত হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবোন্মন্ত শ্রীধর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বহির্বাদ কম্বল উড়াইয়া গোঁদাইয়ের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উহার হুজার গর্জন ও অভুত আক্ষালনে বৈষ্ণৰ বাবাজীরাও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিচিত্র ভাবের বেগ দহু করিতে না পারিয়া আমি পশ্চাদ্দিকে দরিয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার পিছন দিকে চাহিয়া দেখি গোঁসাই-নন্দন শ্রীমং যোগজীবন দৌড়াইয়া আদিতেছেন। যোগজীবন ঢাকা গেণ্ডাবিয়া-আশ্রমে আছেন, ইহাই জানি; অকস্থাৎ তাঁহাকে এ সময়ে কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলাম। সফীর্ত্তনস্থলে গোঁদাইকে দেখিয়া, ্যোগজীবন মত্ত হইয়া উঠিলেন। বছদ্র হইতেই ঠাকুরকে ধরিবার জন্ম হতংগ প্রসারণ

পূর্বক বারংবার অগ্রদর হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মাতালের মত খলিত-পদে, চলিতে গিয়া পদে পদে দক্ষিণে বামে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি যোগজীবনকে ধরিয়া রহিলাম। এই সময়ে গোঁদাই হঠাৎ পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যোগজীবনর প্রতি ক্ষণকাল স্থিরভাবে দৃষ্টি করিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিধানি করিতে লাগিলেন। যোগজীবন 'চুলু চুলু' নেত্রে গোঁদাইয়ের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়াই সংজ্ঞাশুত্ত হইয়া পড়ি:লন।

গোঁদাই দন্ধীর্ত্তনের দলে দলে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভাববিহ্বল ধোগজীবনকে লইয়া একটু পরে আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাদনে যাইয়া প্রীশ্রীপোপীনাথজীকে দান্তাদ প্রণাম করিয়াই গোঁদাই দমাধিস্থ হইয়া পজিলেন। বেলা ৩টা পর্যান্তও গোঁদাইয়ের বাহস্ফুর্ত্তি হইল না। দমাধিভদ্দের পর গোঁদাইকে লইয়া আমরা দকলে কুল্লে ফিরিয়া আদিলাম।

#### মাতাঠাকুরাণীর শ্রীরন্দাবনে আগমন। দাউজীর মন্দির।

শ্রীমং ষোগজীবন গোস্বামী তাঁহার ছোট ভগিনী কুতুর্ড়ী (প্রীমতী প্রেমগর্বী) ও জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী যোগমায়া দেবীকে লইয়া অতা শ্রীরুলাবনে আদিয়াছেন। কুঞে প্রবেশ করিয়াই উহাদিগকে দেখিলাম। মাডাঠাকুরাণীকে পাইয়া আমরা সকলেই খুব আদলিত হইলাম। মা'ও আমাদের সকলকে খুব আদর করিলেন। গোঁসাই কিন্তু মাঠাকুরাণীর সঙ্গে তেমন ভাবে কোনও কথাবার্তা বলিলেন না। সাধারণ ভাবে ত্'চার কথায় গেণ্ডারিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ্ন আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুনিলাম, মাঠাক্কণ এবার গোঁসাইকে কোন প্রকার সংবাদ না দিয়াই এথানে আদিয়াছেন। গোঁসাইয়ের শরীরের ত্রবস্থা মাঠাক্কণ বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া অন্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অনেক অন্থবিধা ঘটবে ব্রিয়াও, সেদিকে জক্ষেপ না করিয়া তিনি চলিয়া আদিয়াছেন। মাঠাক্কণ গোঁশাইয়ের দেহের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এই স্কীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীতে আমাদের থাকিবার স্থব্যবস্থা গোঁদাই নিজেই করিয়া দিলেন।
নীচে আমাদের থাকিবার স্থান নাই। বাড়ীটি থুব ছোট। সমস্ত বাড়ীতে আন্দাজ
৫।৬ কাঠা জমি। এই বাড়ীর পূর্বদিকে সদর দরজা। এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে
সম্মুথেই ১০।১২ হাত অন্তরে পূর্বদারী দাউজী ঠাকুরের মন্দির। সম্মুথে একটি বারেন্দা
আছে। মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণ পার্থে নিয়তলে মাত্র তুইথানি ঘর। একথানি ঘর

অপেক্ষাকৃত একটু বড়; তাহাতেই ভোগ রন্ধন ও প্রসাদ পাওয়া হয়; পশ্চাৎদিকের ছোট ঘবে একটি ব্রন্ধচারী থাকেন। ব্রন্ধচারীর ঘবের পাশ দিয়াই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি উপরের লয়া বারেন্দার গশ্চিম দিকে উঠিয়াছে। বারেন্দার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনথানি ঘর। সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম ঘরথানিতেই গোঁসাইয়ের আদন। কোনও জানালা না থাকায় এই ঘর দিনের বেলায়ও প্রায়্ম অন্ধকার থাকে। এই ঘরের দরজার ঠিক প্রধারে উক্ত বারেন্দাতেই গোঁসাইয়ের আদন সারাদিন পাতা থাকে। উত্তরম্থী হইয়া গোঁদাই উদয়ান্ত এই আদনেই স্থির ভাবে বিসয়া থাকেন। বাড়ীর উত্তরাংশে ঘৎকিঞ্চিৎ থোলা জমি পড়িয়া থাকায় বারেন্দা হইতে দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। গোঁসাইয়ের আদনঘরের প্র্বিদিকের ঘরে কুতুব্ড়ী ও যোগজীবনকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী থাকিবেন। আমাদের ঘরেও তেমন আলো প্রবেশ করে না। এজক্র দিনের বেলায় মাঠাকুরাণীর ঘরে আমরা ইচ্ছামত থাকিতে পারিব। মাঠাকুরাণীর ঘরের প্রদিকে একটি বড় জানালা থাকায় ঘরখানা বেশ পরিজার। এই ঘর গোঁসাইয়ের আদন হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ বলিয়া, আমাদের কথাবার্তা বলিবারও বেশ স্বিধা হইয়াছে।

#### ঠাকুরের কৃপাদষ্টিতে উৎকট রোগের শান্তি। নানাকথা।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আমার পিন্তশূল রোগের কিছুই উপশম ব্বিতেছি না। রাত্রে নিজা হতশে আবাচ, না হওয়া পর্যন্ত এই বিষম ষন্ত্রণাদায়ক শূলের বিরাম নাই। বিকাল-রবিবার। বেলাও গোঁদাইয়ের কাছে একটু বসিতে পারি না; বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়। যেদিন বৃন্দাবনে আসিয়াছি সেইদিন হইতে এ বেদনার ষন্ত্রণা আরও ধেন বৃদ্ধি পাইতেছে। গোঁদাই আমার শরীর অভিশয় হর্বল দেখিয়া, নিজের থাওয়ার দামান্ত পরিমাণ ত্রষ্টুকুরও অর্জেকটা প্রতিদিন আমাকে দিতেছেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম, "আপনার থাওয়ার দামান্ত পরিমাণ হ্রের অর্জেকটা আবার আমাকে দেন কেন? আমার হ্রের কোনও দরকার নাই।"

গোঁসাই বলিলেন—"ছেলেবেলা থেকে তোমার ছধ খাওয়া অভ্যাস। এখন না খেলে অসুথ হ'তে পারে।" আমি ধাইতে না চাহিলেও, গোঁসাই জেদ্ করিয়া প্রভাহ আমাকে ছুধ দিতেছেন।

প্রত্যুষে ষমুনায় সান করিয়া আদিয়া গোঁদাইয়ের পাশে বদিয়া নাম করিতে লাগিলাম।
একটু বেলাহইতেই আমার বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় আমি অস্থির
হইয়া পড়িলাম। পাছে গোঁদাই জানিতে পারেন এই ভয়ে, বেশীক্ষণ দম ধরিয়া
এক একবার ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিতে লাগিলাম। গোঁদাই সমাধিস্থ ছিলেন।
এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি হ'তিনবার গা ঝাড়া দিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। পরে,
দক্ষেহে আমার দিকে চাহিয়া, ছল ছল চক্ষে বলিলেন "উঃ! তুমি এত ক্লেশ পাচছ।
আচ্ছা, তোমায় আর ভুগ্তে হবে না।" এইমাত্র বলিয়া তিনি হ'তিনবার আমার
দিকে তাকাইয়া আবার চোধ বৃদ্ধিলেন। গোঁদাইয়ের মুখটি এ সময়ে লাল হইয়া ফুলিয়া
উঠিল। তিনি আবার সমাধিস্থ হইলেন।

আমার বেদনার কথা এথানে কেহ জানেন না। গোঁসাই ইহা কি প্রকারে জানিলেন ? এবং 'আর ভূগিতে হইবে না,' এ কথাই বা বলিলেন কেন ? এই দব ভাবিতে ভাবিতে আমি নীচে চলিয়া গেলাম।

আহারান্তে ঠাকুরের কাছে বিদিয়া নাম করিতেছি, একটু অন্তমনস্ক হইয়া পড়িলাম।
এ সময়ে ধীরে ধীরে, জানি না কখন, বেদনাটি আমার কমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে, বেদনা
একেবারে নাই দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম 'এ আবার কি হইল ? এত কাল
যাবং যে হঃসহ যন্ত্রণা অবিচ্ছেদে ভোগ করিয়া আদিতেছি, অকল্মাৎ তাহা কোথায় গেল ?'
আমি এই অসম্ভব সংঘটন দেখিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মনে হইল, 'ব্ঝি এ
আমার শুক্রদেবেরই কপা।' যাহা হউক, যথার্থ ই বেদনা সারিয়া গেল কি না, পরিজার
ব্ঝিবার জন্ত রাত্রিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কটি ও অড়হরের ভাল এবং প্রচুর পরিমাণে
লক্ষা ও টক থাইলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমার আরামে নিদ্রা হইল; বেদনার লেশও
অমুভব করিলাম না।

আজ দকালে যম্নায় স্নান করিয়া আদিয়া দেখি, গুরুদেব স্বীয় আদনে স্থির ভাবে বদিয়া ২৪শে আবাঢ় রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেহারাটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। দোমবার কিন্তুরের ম্থ-শ্রী দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া গেল। অমনি হাতের এই জুলাই, ১: বিস্তু ছুড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। ঠাকুরের পাজড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমার বোগ নিয়া আপনি কাল হইয়া গেলেন।

2528

আমার রোগ আমাকেই দিন; উহা আমিই ভূগিব।" সাকুর আমার হাতথানা ছাড়াইয়া
দিয়া বলিলেন—"ও কি? অমন কর্ছ কেন? ভোগ-টোগ ও সব কিছুই তো নয়।
কাহার ভোগ কে নেয়!"

্ইমাত্র বলিয়। ঠাকুর চকু বুজিলেন। আমি আর কিছু জিজ্ঞাদা করিবার অবদরও
পাইলাম না। বিদিয়া বদিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, "আহা! ঠাকুর
আমার জন্ম কি গুংসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!" ব্রহ্মচারী মহাশম আমাকে বলিয়াছিলেন,
—"এ রোগ প্রার্ব্বের, ভোগেই শেষ হবে। এখন হাত ব্লায়ে দারাইয়ে দিতে
পারি; কিন্তু তা হ'লেও জ্মান্তরে আবার ভূগ্তে হবে।" আহা! তখন আমি যদি ব্রহ্মচারীর
কথায় রাজি হইতাম, বুকে হাত ব্লাইতে দিতাম, তাহা হ'লে এখন আমার ঠাকুরের বুকে
এই দারুণ শেল পড়িত না। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার এই ক্লেশ অধিক বোধ হইতে
লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর, এই আমীর্ব্বাদ কর, যেন
তোমার এই দ্যা জীবনে না ভূলি। আমাকে স্কন্থ ও শীতল রাথিতে এই ভয়ন্বর ভোগ
লাইয়া নিজ বুকে আগুন ধরাইলে, এ কথা শ্বরণে রাথিয়াই যেন আমার এ জীবন শেষ
হয়।"

আহারাত্তে কিছু সময় গুরুত্রাতাদের সঙ্গে গল্পে কাটিয়া যায়। প্রত্যন্ত ৩ টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে হরিবংশ পাঠ করিয়া থাকি। ঠাকুর উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন। আমি পাঠের সময়ে ঠাকুরকে বড়ই বিরক্ত করি। হরিবংশের তত্ত্বথা আমি কিছুই ব্ঝি না। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব কথা তো কিছুই ব্ঝি না। শুধু শুধু পড়িয়া গেলে লাভ কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—এখন শুধু পড়েই যাও। সাধনেতে ক'রে যখন এ সব তত্ত্ব প্রকাশ পাবে, তখন এ সব বুঝ্বে। একবার পড়ে রাখা ভাল।

আমি। তত্ত প্রকাশ হ'লে তথনই তো সব জান্ব। তবে আর এখন পড়া কেন ? ঠাকুর বলিলেন—"না, পড়া থাকা ভাল। প্রভ্যক্ষ হ'লে তখন এ সকল শাস্ত্র

পুরাণের লেখা দেখে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।"

আমি। যদি বিশ বংসর পরে একটা বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তা হ'ব এছে কোথায় কোন্ অংশে আছে ভাহা মনে হবে কিরূপে ?



ঠাহুর। একবার পড়া থাক্লে, প্রত্যক্ষ বিষয়টি কোথায় পড়া হয়েছিল বিশ বংসর পরেও তা স্মরণ হয়।

ঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ঠাকুর প্রত্যহই বিকাল বেলা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শুনিবার জন্ম শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী ধান। উক্ত গোস্বামী মহাশয় স্বয়ংই উহা পাঠ করিয়া থাকেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়া থাকি। এরূপ ভাগবভপাঠ নাকি শ্রীরুন্দাবনে কেছ শুনেন নাই। এক একটি শ্রোকের ব্যাখ্যাতে উক্ত গোস্বামী মহাশ্য একঘন্টাও কাটাইয়া দেন। ঠাকুর বলিলেন— গ্রন্থপাঠের সময়ে ওঁর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে প্রকাশ পায়। এরকম অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজকাল শুনা যায় না।

শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয় ঠাকুরকে কাকা বলিয়া ডাকেন, বড়ই ভক্তি করেন।

\* \*

কথাপ্রসক্ষে আজ এক সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম, "গুনিয়াছি, আমাদের বিষম মানসিক ভোগগুলি আপনি গ্রহণ করেন। প্রারন্ধের উৎকট দৈহিক ভোগও কি আপনাকে ভূগ্তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওরে বাপু, সবই ভুগ্তে হয়।"

#### গোঁদাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ।

গোঁদাইয়ের শরীরের অবস্থা অভিশয় থারাপ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত বাস্ত হইয়া

বংশে আবাচ, মাঠাকুরাণী প্রীর্ন্দাবনে আদিয়াছেন। গেণ্ডারিয়া ত্যাগ করিয়া মা
মঙ্গলবার। ঠাকুরাণী এ সময়ে যাহাতে এথানে না আদেন, এজন্য ঠাকুর প্নঃপ্নঃ
পত্র লিথিয়াছিলেন, কিন্তু, ঠাকুরের নিষেধ সন্তেও, মাঠাক্কণ না আদিয়া স্থির থাকিতে
পারিলেন না। গোঁদাইয়ের শরীরের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু
এথানে আদিয়া অবধি মাঠাক্কণ যেন ভয়ে ভয়ে আছেন; গোঁদাইয়ের নিকটে যান না, বদেন

না। ঠাকুরও মাঠাক্কণকে কোন প্রয়োজনে ডাকেন না। মাঠাক্কণ সারাদিন নিজের
ঘরেই বিসিয়া থাকেন, আমাদের সন্তেও তেমন কথাবার্তা বলেন না। আজ রাত্রি প্রায়
এগারটার সময়ে মাঠাক্কণ সাহস করিয়া গোঁদাইয়ের আসনের নিকটে গিয়া বিদলেন;
এবং শ্রীরে ধীরে গোঁদাইকে বাতাস করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গোঁদাই দাকণ গরমে

আসন্দর্যে থাকিতে পারেন না; দিনের বেলা যেথানে থাকেন, সেই বারান্দার আসনে বিদ্যাই রাত কাটাইয়া দেন। আমিও গরমে অন্ধকুণ দরে থাকিতে না পারিয়া বারেন্দাই থাকি। গোঁদাইয়ের আসন হইতে প্রায় তিন হাত অস্তরে আমার বিছানা। গোঁদাই-ই আমাকে ঐ স্থানে গুইতে বলিয়াছেন। আমি যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, ঠাকুর সমাধিষ্ট ছিলেন। রাত্রি প্রায় ও টার সময়ে আমার নিশ্রাভন্ষ হইল; তথন একই ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, গোঁদাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ গুনিতে লাগিলাম। শ্রীমতী শান্তিম্বধা (ঠাকুরের বড় কন্তা) গর্ভবতী; বুড়া ঠাকুরাণী (গোঁদাইয়ের শান্তড়ী ঠাক্রণ) অম্বস্থা; যোগজীবনের জ্রীও ছেলে মান্তম্ব; এ অবস্থায় উহাদিগকে গেগুরারয়ায় রাথিয়া মাঠাকুরাণীর আসা ঠিক হয় নাই, গোঁদাই পুন:পুন: এ কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মাঠাকুরাণীকে অবিলম্বে আবার ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত 'জেদ' করিতে আরম্ভ করিলেন। মাঠাকুরণ বলিলেন যে গোঁদাইয়ের শরীর এখন যে প্রকার অম্বস্থ ও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, গোঁদাইকে এ ভাবে রাথিয়া কিছুতেই তিনি এখন অন্তন্ত যাইবেন না। তিনি শ্রীরন্দাবন বলিয়া তীর্থ করিতে আদেন নাই, ঠাকুরের সেবা করিতেই আদিয়াছেন এবং সেবাই করিবেন। এইপ্রকার কথা কাটাকাটিতে ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইল। গোঁদাই তথন একটু ডেজের সহিত মাঠাকুরণকে বলিলেন—

আমি যে আশ্রম নিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে থাক্লে সে আশ্রমের মর্য্যাদা থাকে না। তোমার শ্রীর্লাবনে থাক্তে হ'লে, অহাত্র গিয়ে থাক। এ কুঞ্জে থাক্তে পার্বে না। এতে তুমি যদি জেদ্ কর, আমি অহাত্র চলে যাব, উত্তর কুরুতে চলে যাব।

গোঁ গাইয়ের শেষ কথা শুনিয়া মাঠাকুরাণী আর কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ দিকেও রাত্রি ভোর হইল। আমি শোঁচে গেলাম।

# মাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অন্তর্জান।

ভোর বেলা যথাসময়ে ঠাকুর উঠিয়া শৌচে গেলেন, আমরাও দকলে নীচে আদিলাম।

২৬শে আবাঢ়, যোগজীবন, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি একে একে সকলেই স্নানে গেলেন।

বুধবার। আমিও মুথ ধুইয়া যমুনায় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মাঠাক্রণ

নীচে আদিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কি কুলদা, যমুনায় যাবে না?"

আমি বলিলাম—"ইয়া যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?" মাঠাক্রণ বলিলেন—

"আমি যাব। তা, তুমি যাও না? তোমার ঘটাট আমাকে দাও।" এই বলিয়া, মা আমার হাত হইতে ঘটা নিয়া, ৮।১০ হাত অন্তরে ক্য়ার পাড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে কুলকুচি করিতে করিতে এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমি সানে যাইব; এ৬ দেকেণ্ডের জন্ম একটিবার ঠাকুর প্রণাম করিয়া, মাথা তুলিয়া দেখি, মাঠাকরুণ নাই! ক্য়ার পাড়ে ঘটাট মাত্র পড়িয়া বহিয়াছে। মাঠাকুরাণীকে না দেখিয়া, আমার অত্যন্ত আশ্চর্যা বোধ হইল; ভাবিলাম - 'এত শীঘ্র মা কোথায় গেলেন? এই তো তিনি এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। যাওয়ার পথও তো কোন দিক্ দিয়াই নাই! দেওয়াল ঘেরা বাড়ী, চারিদিক পরিকার! দদর দর্লা দিয়া যাইতে হইলেও তো আমারই পাশ দিয়া যাইবেন।' আমি ঘটাট তুলিয়া লইয়া, এই দব ভাবিতে ভাবিতে যম্নায় চলিয়া গেলাম। যম্নায় আন করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র যোগজীবন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি! তুমি মাকে কোথায় রেথে এলে; মা এলেন না ?"

আমি বলিলাম—"কৈ, মা আমার দঙ্গে যান নাই তো। তিনি কি আমাদের কুঞে নাই ?" বোগজীবন "না" বলিয়া, অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তথন গত বাত্রির কলহ-বিবরণ দকলকে বলিলাম। দকলেই অস্থমান করিলেন-ঠাকুরের প্রতি রাগ করিয়া মাঠাক্রণ কোন কুঞে হয় ত গিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমরা যথন দেখিলাম মা আদিলেন না, তথন শ্রীধর, দতীশ, স্বামিজী, যোগজীবন এবং আমি অস্থির হইয়া মাঠাক্রণকে খুঁ জিতে বাহির হইলাম। সকাল ৬॥ টা হইতে বেলা ১ টা পর্যান্ত বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, রান্ডায়, ঘাটে, মন্দিরে, বাগানে ও যমুনাতীরে দর্বজ্ঞই তন্ন তন্ন করিয়া মাঠাকুরুণকে তন্ত্রাস করিলাম; কিন্তু, কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। পরিচিত সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। বেলা ১টা পর্যান্ত সমস্ত বুন্দাবনে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ক্লান্ত হইয়া আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। নীচে বদিয়া দকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, 'এথন কি করা যায় ?' যোগজীবন ও শ্রীধর পুনঃপুনঃ আমাকে জেদ করিয়া বলিলেন — ভাই, তুমি গিয়ে মা'র বিষয় গোঁপাইকে বল। আজ তিনি এমন গম্ভীর হইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছে ঘাইতে আমাদের একেবারেই দাহদ হয় না।" আমি অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া, ধীরে ধীরে ঠাকুরের নিকটে গিয়া বিদলাম, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর চোথ মেলিলেন। আমিও অমনি বলিলাম-"মাঠাক্রণকে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি তো একাকী কখনও কুল হইতে কোধাও যান না। কিন্তু জানি না আজ কোথায় চলে গেছেন। আমরা দেই সকাল হ'তে



माडेकी ठीकूरतत मिनत मार्यामत भ्वांतीत कुछ।

×8 %



এগর্যান্ত সারা বৃন্দাবন তাঁহার সন্ধানে ঘূরেছি; কোথাও পেলাম না।" ঠাকুর, বিন্দুমাত্রও ব্যন্তভা না দেখাইয়া, সহজভাবে বলিলেন—"কোথায় যাবেন ? তালাস ক'রে দেখ। যমুনাতীর দেখেছ ?"

আমি বলিলাম – 'কোন স্থানই বাকি রাখি নাই। রান্তার লোকদেরও জিজ্ঞানা করেছি।' ঠাকুর মুহূর্ত্তকাল চূপ করিয়া থাকিয়া, ঈষৎ হানিম্থে বলিলেন— "তাঁকে এখন খুঁজে আর পাবে না। প্রমহংসজী তাঁকে নিয়ে গেছেন।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—'পরমহংসজী মাকে নিয়া গেলেন কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"কাল যখন ওঁকে অশুত্র থাক্তে বলা হ'ল, অস্বীকার কর্লেন। অনেক বুঝায়ে বল্লাম, কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তখন আমি পরমহংসজীকে স্মরণ কর্লাম। তিনি তখনই আমাকে বল্লেন, 'এজন্ম ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? কোনও চিন্তা নাই। কালই ওঁকে আমি অন্যত্র নিয়ে যাব।' তিনি ওঁকে নিয়ে গেছেন; থোঁজ করা বুথা।"

আমি। মা'র কি আর তবে এথানে আস্বার সম্ভাবনা নাই ?

ঠাকুর। তাঁর কোন দিকেই আর মায়া নাই; শুধু কুতুর উপরে একটু আকর্ষণ আছে। তাই কুতুর জন্ম আবার আস্তেও পারেন। এখন সে বিষয়ে পরিকার কিছু বলা যায় না। আসা না আসা তাঁর ইচ্ছা।

আমি। পরমহংসজী নিয়া গেলেন কিরূপে? তাঁকে তো সেথানে দেখি নাই। মা আমা হ'তে মাত্র ৮। হাত তফাতে ছিলেন। ৫।৬ সেকেণ্ডের জন্ম শুধু একটিবার আমার অন্ম দিকে চোধ ছিল। মুধ ফিরিয়ে দেখি, মা নাই। পরমহংসজী এলে তো তাঁকে দেখতে পেতাম।

ঠাকুর। পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন; তাঁকে দেখ্বে কি ক'রে ? তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী তো স্ক্র শরীরে এসেছিলেন, কিন্তু মা তো আর স্ক্র শরীরে যান নাই। মা'র সুল শরীর মূহুর্ত্তমধ্যে কি প্রকারে পরমহংসজী অন্তত্ত নিলেন ?

ঠাকুর। তাঁরা সবই পারেন। যোগীরা ইচ্ছামাত্র এই স্থুল ভূতকে স্ক্ষেপরিণত কর্তে পারেন, স্ক্ষা ভূতকেও স্থুল কর্তে পারেন। শরীরের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চ ভূতে মিলায়ে, স্থূলকে স্ক্ষা ক'রে মুহূর্ত্তমধ্যে ওঁকে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী মাকে কোথায় নিয়ে গেলেন ? শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁকে কি স্ক্র্মণ্রীরে রেখেছেন—না, আর কোথাও নিয়ে গেছেন ?

গোঁসাই। শ্রীবৃন্দাবনে আর রাখ্বেন কেন ? পর্মহংসজী তাঁকে একেবারে মানসসরোবরে নিয়ে গেছেন।

আমি। মানস্দরোধরেও মা কি হল্ম শরীরে আছেন ?

ঠাকুর। তা কেন ? সেখানে গিয়ে আবার যেমন তেমনই হয়েছেন।

আমি। মানস্দরোবরে পর্মহংস্জী আছেন; ওথানে আরও কি কেউ আছেন—না, পর্মহংস্জী একাকীই থাকেন?

ঠাকুর। আরও কত আছেন! কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী আছেন!

আমি। এখন দেখানে থেকে মা কি করবেন ?

ঠাকুর। সাধন ভজন কর্বেন, কত আনন্দ কর্বেন! সেখানে গেলে আর কি আস্তে ইচ্ছা হয় ?

আমি। মানদদরোবর তো তিকতে। দেখানে দেবদেবী, মুনি ঋষিরা থাকেন ?

ঠাকুর। না, না, এ সে মানসসরোবর নয়। ভূগোলে যে মানসসরোবর পড়েছ, তা নয়।—সে তো 'মানতলাও'। মানসসরোবর বহু দূরে—হিমালয়ের উপরে।

আমি। আমরা কি মানসমরোবরে যেতে পারি না ?

ঠাকুর। এই শরীর নিয়ে কি প্রকারে যাবে ? পথ যে অতিশয় তুর্গম। খুব যোগৈশ্বর্ঘ্য না হ'লে সেখানে যাওয়া যায় না। সাধারণে যাকে মানসসরোবর ব'লে জানে, সেখানে সহজেই যাওয়া যায়। সে তো আর মানসসরোবর নয়। মানসসরোবর কিলাস যাবার পথে।

আমি। মা তা হ'লে কুতুর জন্ম আবার আদৃতে পারেন ?

ঠাকুর। তা বলা যায় না ঐটুকু মায়া ইচ্ছা কর্লেই তাঁরা কাটায়ে দিতে পারেন।

ঠাকুরের দলে কথা-বার্ত্তায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বিকাল বেলা আর আর দিনের মত আজও ঠাকুরের দকে ভাগ্রতপাঠ শুনিতে গেলাম। কুঞ্জে ফিরিতে রাজি হইল।

#### যোগজীবনকে সংসার করিতে আদেশ।

মাঠাকুরাণীর অন্তর্জানে সকলেরই প্রাণে একটা থ্ব আঘাত লাগিল। যোগজীবন ২ণশে আঘাচ, অভ্যন্ত অন্থির হইয়া পড়িলেন। আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না, বৃহম্পতিবার, সংসার করিবেন না—বিলেনে। যোগজীবন একেবারে উদাসীনই হইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অতি স্নেহ ভাবে মিটি উপদেশ দিয়া স্থির রাখিতে লাগিলেন। যোগজীবন আজ বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গেতর্ক করিলেন। ঠাকুর শেষকালে কহিলেন, "আর অধিক দিন ভোর সংসার কর্তে হবে না, নিশ্চয় জ্ঞানিস্। শীঘ্রই তোর সব পরিকার হ'য়ে যাবে। তবে তা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল সংসার কর্তে হবে। ওটুকু কর্ম্মা শোষ না কর্লে চল্বে না। এখন ঢাকায় গিয়ে থাক।" নিতান্তই নির্বন্ধ ব্রিয়া যোগজীবন অগত্যা শীঘ্রই আবার ঢাকায় যাইতে সন্মত হইলেন।

বিকাল বেলা যথন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে যাই, রান্তার ছই দিকে ও দক্ষ্থে আমরা কেবল মাঠাকুরাণীকেই অন্ত্রদন্ধান করিতে থাকি। মাঠাকুরণের অন্তর্জানের পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—কুতুর প্রতি সর্ব্রদাই দৃষ্টি রেখো। পাঠ শুন্তে যখন যাবে, কুতুকে হাতে ধ'রে নিয়ে যেও। পাঠ শুন্তে যখন বস্বে, কুতুকে কাছে বসাইও। ওকে আবার নিয়ে না যান।

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"কুতুকেও নিতে পারেন কি ?" ঠাকুর। তা আর পারেন না ? খুব পারেন।

আশ্চর্যা এই যে মাঠাকুরাণীর জন্ম কুতুর একটুও বিমর্ব ভাব দেখিতেছি না।
কুতু সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া থাকেন; ঠাকুরের দঙ্গে কথাবার্ত্তায় হাসিগল্পে দিন কাটাইয়া দেন; একটিবারও মা'র কথা মনে করেন না; কাহারও কাছে
মা'র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। এমন একটা ব্যাপার হইয়া গেল,
কুতু যেন কিছুই জানেন না। কুতুকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা
করিলাম—"মা'র অভাবে কি কারো কারো কোনও ক্লেশ হয় নাই ?" ঠাকুর
বলিলেন—হাঁা, ক্লেশ সকলেরই হয়েছে; তবে কারো কারো ধৈর্য্য খুব

#### বানর 'কৃষ্ণদাস'।

অতি প্রত্যুবে, প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে ঠাকুর বারেন্দায় আনিয়া নিজ আসনে বসেন। এই সময়ে 'কৃষ্ণদাস' আদিয়া হাজির হন। 'কৃষ্ণদাস' একটি ছোট বানর। ঠাকুর আদর করিয়া ইহার নাম 'কৃষ্ণদাস' রাথিয়াছেন। ঠাকুর আহার করিবার পূর্বে প্রতিরাত্রে 'কৃষ্ণদাসের' জন্ম অন্তরঃ একথানি কটি রাথিয়া দেন। সকাল বেলা প্রত্যুহই কৃষ্ণদাস আসিয়া উহা সেবা করেন। কৃষ্ণদাসের এথানে অবারিত দার। ভোর বেলা আসিয়াই কৃষ্ণদাস বাহিরে থাকিয়া হুই তিনবার চি চি করিয়া শব্দ করেন। ঠাকুর তথন হাতে ধরিয়া উহাকে থাকার দেন। তু'চারবার আওয়াজ করিয়া কৃষ্ণদাস থাবার না পাইলে বরাবর ঠাকুরের আসন্দরে প্রবেশ করেন; যেথানে থাবার রাথা হয় সেথান হইতে থাবার লইয়া, ঠাকুরের সম্মুথে আসিয়া বদেন; পরে ধীরে ধীরে ধান মিনিট বিন্য়া থাবারটি শেষ করিয়া চলিয়া থান। কিন্তু যদি কোনও আক্রিত্র কারণে কৃষ্ণদাস আসিয়াও থাবার না পান, তাহা হইলে ঠাকুরের হাতে পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকেন—কথন কোলে, কথনও একেবারে ঠাকুরের ঘাড়ে উঠিয়া বদেন। কৃষ্ণদাসকে থাবার না দেওয়া পর্যান্ত ঠাকুর হির হইয়া আসনে বসিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস বড় শান্তপ্রকৃতি নন্; তবে ঠাকুরের বড় আগ্রে।

#### ভক্ত বুড়ো বানরের কার্য্য।

ঠাকুরের ভক্ত আর একটি বুড়ো বানর আছেন। ইনি বেশ বিজ্ঞ। যেদিন হইতে ঠাকুর এই স্থানে আদিয়া আদন করিয়াছেন, দেইদিন হইতেই ইনি ঠাকুরের নিত্য দঙ্গী। দকালে চা দেবার পরে কিছুক্ষণ শ্রীবর শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত পাঠ করেন। পরে বেলা ইটার সময়ে ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ঠিক দেই সময়েই বুড়ো বানর আদিয়া ঠাকুরের 'বরাবর,' ঝাপের বাহিরে বদেন এবং স্থিব ভাবে গালে হাত দিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকেন; মনে হয় যেন ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। পাঠ শেষ না হওয়া পর্যান্ত বুড়ো কিছুতেই নিজ আদন ত্যাগ করেন না। যদি কোনও তুই বানর আদিয়া পাঠের সময়ে গোলমাল করে, বুড়ো এমন ভাবে তাহার দিকে একবার দৃষ্টি করেন, যে সে চীৎকার করিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। পাঠের সময়ে বুড়োকে কিছু খাবার দিলে বুড়ো কিছুতেই উহা খান না, রাখিয়া দেন; পাঠ শেষ হইলে ধীরে ধীরে উহা দেবা করেন। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে একটি দিনের জন্মও বুড়োর এই ভাগবতশ্রবণ বন্ধ হয় না।

সারাদিন বুড়ো ধেখানেই থাকুন না কেন, বেলা ম্টা হইতে ১০টা পর্যন্ত বুড়ো নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া থাকেন না। বুড়ো এ পাড়ার বানরদের দলপতি। বুড়োর শরীরটি বেশ স্বন্ট পুই, বলিষ্ঠ। দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। বুড়োর আরও অভুত ব্যাপার ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। সমন্ত বুন্দাবনে ঘরে ঘরে বানরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। বুড়োর অন্তই বোধ হয়, আমাদের কুঞ্জে তেমন বানরের উপদ্রব নাই। একদিন ভোর বেলা অকস্মাৎ এক মর্কট আদিয়া আমাদের একটি ঘটা লইয়া গেল। শৌচে যাওয়ার বড়ই অস্থবিধা হইতে লাগিল। বুড়ো একটু পরেই আমাদের কুঞ্জে আদিলেন। ঠাকুর বুড়োকে বলিলেন—"বুড়ো, তোমার দলের একটি এনে আমাদের একটি ঘটা নিয়ে গেছেন। আমাদের বড় অস্থবিধা হচছে। ঘটাটি এনে দিবে!" ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অমনি বুড়ো একটি উচ্চ স্থানে লাফাইয়া উঠিলেন; সেখানে ছপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যে মর্কটিট আমাদের ঘটা নিয়া পলাইয়াছিল সে ৩।৪ থানা বাড়ী তলাতে জনৈক ব্রন্থবাসীর ঘরের ছাদে গিয়া বিসয়াছিল। বুড়ো একবার তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যে, সে ঘটা ফেলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া অদৃশ্র হইল। বুড়ো তথন ধীরে ধীরে ঘাইয়া ঘটাটি ধরিলেন, এবং উহা লইয়া আদিয়া ঠাকুরের নিকটে রাগিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বহিলেন।

বানবের এইপ্রকার বৃদ্ধি ইতিপূর্ব্বে আমি কল্পনাও করি নাই। বানরটি পোষা নয় অথচ এমন বৃদ্ধিমান ও বশগামী ইহাই আশ্চর্য্য। ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন— ইনি কোনও বৈষ্ণব মহাত্মা ব্রজবাস আকাজ্জায় বানরদেহ ধারণ ক'রে রয়েছেন।

## ঠাকুরের আহারের দারুণ ছুরবস্থা।

প্রত্যুবে ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যান। শ্রীধর, জল, কৌপীন ও বহির্কাসাদি লইয়া, দাঁড়াইয়া থাকেন। মৃথ প্রক্ষালনের পর ঠাকুর উপরে আসিয়া 'রুফ্দাস'-কে থাবার দেন। পরে নিজ আসনে গিয়া বদেন। শ্রীধর এই সময়ে চা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

চা'এর তৃদিশা দেখিয়া বড়ই কট হইল। এক পয়সার একটু বালি তৃধ ও সামান্ত পরিমাণ একটু চিনি কোন প্রকারে জুটে। অর্থাভাব বশতঃ, অতি সাধারণ শ্রেণীর চা সন্তা দরে থুচরা ধরিদ করিয়া আনা হয়। এক দিনের প্রস্তুত করা চা'এর পাতাগুলি কেলিয়া না দিয়া উহাই আবার শুকাইয়া রাখিতে ঠাকুর বলিয়াছেন। অভাব হইলে সেই দব পাতাই জলে দিদ্ধ করিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়ার জয় বছকালহইতেই ঠাকুরের চা খাওয়া অভ্যাদ। সময়মত উহা না পাইলে ঠাকুরের অস্থবিধা
হয়। কিল্ক, এই প্রকার অসার চা কি করিয়া যে ঠাকুর সেবা করেন, বৃঝি না।
চা'এর এইরূপ অনটনের খবর একবার কলিকাভায় গেলে, শত শত গুরুল্রাভা কত
উৎকৃষ্ট চা আগ্রহের সহিত পাঠাইয়া দেন। কিল্ক, ঠাকুরের অনিচ্ছায় কাহারও কিছু
করিবার যো নাই। ঠাকুরের অন্থমতি অপেকা না করিয়াই আমি দাদাকে উৎকৃষ্ট চা
পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুরের চা-দেবার পর শ্রীধর এক অধ্যায় শ্রীচৈতগুচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরে, বেলা নয়টার সময়ে ঠাকুর স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

মধ্যাত্তে কোন কোন দিন ঠাকুর যমুনায় স্থান করেন। পরে বারটার সময়ে সকলকে লইয়া নীচে রানাঘরে গিয়া প্রদাদ পান। ঠাকুরের দেই শরীর এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন, প্রদাদের রূপ দেখিলেই তাহা পরিষ্কার ব্ঝিতে পার। যায়। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়াছিলেন বহু অবস্থাপর ভক্ত লোক ঠাকুরকে উৎকৃষ্ট বাড়ীতে লইয়া গিয়া দেবা করার জন্ম যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দামোদর গরীব বলিয়াই, তাহার প্রার্থনা ও 'জেদে' ঠাকুর তাহারই কুঞ্জে আদিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের দেবার জ্ঞ যাহা কিছু মাদে মাদে আদে, ঠাকুর তাহার একটি কপদিকও না রাখিয়া দাউজী ঠাকুরের ভোগার্থে দামোদরের হাতে দিয়া দেন। দামোদর প্রথম প্রথম ২।৩ মাস দাউজীর ভোগ নাকি ভালক্সপেই দিয়াছিল। পরে, ঠাকুরের শিশুদের মধ্যে অনেকে অর্থশালী বঢ়লোক এই খবর পাইয়া, অতি বিষম 'ফিকির-ফন্দি' আরম্ভ করিয়াছে। ঠাকুরের আহারাদির অতিশয় ক্লেশ হইতেছে শুনিতে পাইলে, ভক্ত শিয়েরা নিশ্চয়ই মুঠো মুঠো টাকা পাঠাইবে, ইহাই দামোদরের ত্রে বিখাদ। তাই এখন দামোদর, দাউজীর দেবার জন্ম টাকা পাইলে, তাহা দারা দর্কাগ্রে তাহার বাড়ীর মাদিক প্রয়োজনীয় দামগ্রী দংগ্রহ করে; পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দারা কোন মতে দাউজীর সেবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন মাস যাবং কৃটি, অন্ন ও কুমড়া-দিদ্ধ দাউজীর ভোগে লাগিতেছে। লবণ ও মদলা বৰ্জ্জিত, মাত্র জলে দিদ্ধ কুমাও, প্রস্তব মৃত্তি দাউন্ধীরই ভোগে অনস্তকাল চলিতে পারে; কিন্তু, রক্ত মাংসের শরীরে, যাহারা উহা প্রদাদ পায়, তাহারা আরু কত্ কাল উহাতে ক্ষচি ও ভক্তি রাখিবে ?

পেট ভরিয়া আহার ঠাকুরের একটি দিনও হইতেছে না। কোন প্রকারে সামাল পরিমাণ দুধে এক মুঠো অন্ন ফেলিয়া তাহাই ঠাকুর থাইয়া উঠেন। সন্তা মূল্যের কদর্য্য মোটা আটার ফটি কেবল মাত্র লবণ ও কুম্ড়া-সিদ্ধ দিয়া ত্'একথানার বেশী কোনও দিনও ঠাকুর থাইতে পারেন না। রাত্রের ব্যবস্থা আরও বিষম। মধ্যাহ্নের কুমড়া-সিদ্ধ এবং মোটা রুটি অল্প পরিমাণে বাত্তের জন্ম বাথিয়া দেওয়া হয়। যাহার পেট তেমন জলিয়া উঠে দেই মাত্র দেই পচা হুর্গন্ধ কুম্ড়া ও খড়-খড়ে রুটি, একটি দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্লাধংকরণ করিয়া চলিয়া আসে। অন্ত্র্য বিন্যু করিয়া দামোদরকে ভোগের একটু ভাল বন্দোবস্ত করিতে বলিলে, দামোদর টাকাব জন্ম 'বাদলা মূল্কে' গোঁদাইয়ের 'চেলাদের' নিকটে 'থৎ' ভেজিতে উপদেশ দেয়। তাহা আমরা করি না; স্বতরাং 'গোঁদাইয়ের ক্লেশ আমাদের প্রাণে লাগে না' বলিয়া দামোদর আমাদিগকে "পাধতী" (পাষত) বলিয়া গালি দেয়। মাদে মাদে এত টাকা পাইয়াও দামোদর ভোগের ভাল ব্যবস্থা করিতেছে না কেন. ত্ব'চার জন মিলিয়া আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দাংমাদর মালা নাড়িতে নাড়িতে তত্ত্বধা বলে; বলে – "আরে, ভালা ভোজন ভজনবাদী। ভকত্কা লোভ নেহি চাহি।" হাতে পায়ে ধরিয়া সকলে মিলিয়া দামোদরকে আহারের একটুকু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে, দামোদর কুম্ড়া-সিদ্ধ না দিয়া উহার বাকল সিদ্ধ দেয়। 'টাকা পয়স। নিজেদের হাতে রাথিয়া, নিজেরাই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিব।' ভয় দেখাইলে, দামোদর মহা উৎদাহ দেখাইয়া বাজার করিতে যায়; বাজারের বাছ। বাছা গুড় ও পোকা-ধরা, সাধারণের পরিত্যক্ত বেগুন ও 'বারো মিশালো' শাক আনিয়া তাহাই দিল কবিয়া দেয়; আর ক্যায়দা থিলায়া, ক্যায়দা থিলায়া বলিয়া দশ পনের দিন ধরিয়া তাহারই বড়াই করে। পেটের জালায় দর্বদা আমাদের ভিতরে "পালাই পালাই" ডাক ছাড়িভেছে। হা ভগবান্। কত কাল আর এ ভোগ। আহার করিতে বসিয়া, প্রতিদিনই দামোদরকে প্রহার করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একদিনও কিছু বলিবার যো নাই। "দামোদরের এই আতরিক্ত অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না" ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর মিষ্টি মূখে একটু হাসিয়া বলিলেন— "দাউজী জাগ্রত দেবতা। তিনি সবই দেখ চেন। সময়মত দাউজীই দামোদরকে শাসন কর্বেন। তোমরা দামোদরকে কিছুই ব'লো না।" ভাল, ঠাকুরের পালায় পড়িয়া দেখিতেছি, এবার 'আহি মধুস্দন' ডাক ছাড়িতে হইবে।

### দামোদরের উপর দাউজী ঠাকুরের শাসন।

আজ দকালে ঠাকুরের চা-দেবার পরে অদময়ে দামোদর পূজারী কুঞ্জে আদিয়া উপস্থিত ত্যলে আবাঢ়, সোমবার, হইল। মুখ ভার, কাহারও সঙ্গে কথাটি নাই। দামোদর কাঁপিতে 18656 कैं। भिट्ड ठीकूदात ममूर्य महिया व्यनाम कतिया कैं। सिया रक्तिन। ঠাকুর জিজাদা করিলেন – কি দামোদর, কি হয়েছে ?

দামোদর তাহার সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হুই গালে, প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল—"বাবা, দাউজী হাম্কো বহুত মারা হায়।" দাউজী মহারাজ কেন মারিলেন, ঠাকুর জিজ্ঞানা করায়, দামোদর এইপ্রকার কহিলেন—"বাবা, শেষ রাত্রে আমি নিদ্রিত আছি, স্বপ্ন দেখিলাম দাউজী আদিয়া অকমাৎ আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। তুই হাতে আমার তুই গালে ভয়ানক চাপড় মারিতে লাগিলেন। পরে আমার দর্ব শরীরে বিষম কীল ও গুঁতা মারিতে মারিতে বলিলেন, 'পাষত্ত, তোর এত দাহদ? ভাল করে ভোগ দিদ না; গোঁসাই থেতে পারেন না। তাঁকে খাবার ক্লেশ দিচ্ছিদ! আজ তোকে কীলিয়ে মেরে ফেল্ব।' দাউজীর দারুণ প্রহারের ঘায়ে আমি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলাম কিন্ত দর্কাঙ্গের বেদনা আমার কমিল না। এই দেখুন, বাবা, আমার গাল ঘৃটি ফুলিয়া বহিয়াছে। এই সব স্থানের যন্ত্রণা এখনও আমি ভোগ করিতেছি।"

ঠাকুর দামোদরকে বলিলেন—দাউজী মহারাজ তোমাকে শাসন ক'রেছেন—তুমি ভাগ্যবান্। ভক্তি ক'রে দাউজী মহারাজের সেবা কর। তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্বেন না।

আমরা দামোদরের গালের অবস্থা দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলাম। অপ্লের প্রহার শরীরে ফুটে—ইহা আর কথনও দেখি নাই। দাউজী ঠাকুরের অফুশাসন ব্যাপার কি, তাহা বিচারবুদ্ধিদারা কিছুই বুঝি না। সে যাহা হউক, দামোদরের গুক্তর দণ্ডভোগ দেথিয়া মনে মনে খুব থুদী হইলাম ; ভাবিলাম—এইবার হইতে পেট ভরিয়া হুটি খাইয়া শ্রীবৃন্দাবন বাস করিতে পারিব।

# কুতুর কথা। মাঠাকুরাণীর প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ মণ্যাত্তে অবকাশ পাইয়া ঠাকুরকে মাঠাক্রণের কথা জিজ্ঞাদা করিলাম। >লা ব্রাবণ, ১২৯१। বলিলাম, "এতদিন হ'লো মা চলে গিয়েছেন, তাঁর কোনও থোঁক খবর তো এ পর্যান্ত পেলাম না। তিনি কি ঘথার্থই আর আদ্বেন না ?"

ঠাকুর। তা ব'লেছি তো, কুভুর প্রতি একটু আকর্ষণ আছে। যদি আসেন, কুভুর জন্মই আস্বেন। যেসব মহাত্মা ওঁকে নিয়ে গেছেন, তাঁরা ইচ্ছা কর্লেই ঐ আকর্ষণটুকুও কাটায়ে দিতে পারেন। তাই ওঁর আসা সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।

আমি। মহাত্মারা মা'র আকর্ষণই না হয় কাটাবেন। কুতু ছেলেমাস্থ্য, তার তো মা'র প্রতি একটা মায়া আছে।

ঠাকুর। কুতুর কি মা'র জন্ম কন্ত হচ্ছে ?

আমি। তা কিছু ব্ঝি না। কুতুর কথাবার্তা, হাসি গল্প চলা ফেরা দেখে, কুতু একবারও যে মাকে মনে করেন, এমন বোধ হয় না। মা, এথানে থাক্বেন ব'লে আশা ক'রে এগেছিলেন। তাঁর এ ভাবে যাওয়ায় সকলেরই একটা খুব কট্ট হয়েছে।

ঠাকুর। ওঁর এ ভাবে যাওয়া ভালই হয়েছে। এ যাওয়ায় কোন ক্ষতিই হবে না, 'মঙ্গলই হবে। এবারে শ্রীবৃন্দাবনে এলে ওঁকে কখনই ফিরায়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ওঁরই স্থানে উনি থেকে যাবেন। এই সব্ব কারণেই ওঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আস্তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলাম।

এই সময়ে কুতু আদিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, মা যে পাঠ গুন্তে আদেন। প্রায়ই মাকে দেখ তে পাই। আজও মাকে ওথানে দেখ্লাম।"

ঠাকুর। তিনি কোথায় ছিলেন ? কেমন দেখ্লি ?

কুত্। "কেন? মা আমাদের কাছেই তো বদেছিলেন। এই শরীরে নয়। আজ বোধ হয় মা আমাদের কুঞ্জে আস্বেন।"

ঠাকুর। তা আস্তে পারেন।

আমি কুতুকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"কুতু, মা'র জন্ত কি তোমার কট হয় ?"

কুতু বলিলেন – "কষ্ট হবে কেন? মাকে দেখ্তে না পেলে কষ্ট হ'ত। মাকে তে। অনেক সময়েই দেখ্তে পাই। দেখ্বে এখন, মা আজ আস্বেন।"

আমি বলিলাম-"তা তুমি কিসে বুঝ্লে ?"

কুতু আমার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আবার ব্ঝাব্ঝি কি ? শুন্তে পেলে না—বাবাও যে বল্লেন।" হঠাৎ এ সময়ে কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, আমার এমন হয় কেন ? দিনের বেলাও যথন জেগে থাকি, তথনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।" ঠাকুর। কি বল্ছিস্-একটু পরিকার ক'রে বল্না ?

কুতু। "সর্বাদাই থেকে থেকে আমার মনে হয়, যা কিছু দেথ ছি, ভন্ছি, কর্ছি, এসব কিছুই নয়, সব মিথাা; সমন্তই যেন স্বপ্ন দেথ ছি মনে হয়। এমন হয় কেন ?"

ঠাকুর। তোর খুব সৌভাগ্য, তাই। যথার্থ ই এসব কিছুই কিছু না। সমস্তই মিথ্যা। স্বপ্ন তো বটেই। এসব স্বপ্ন ব্'লে পরিদার জানলেই তো হ'ল। আর কি ?

\* \*

সন্ধার একটু পূর্বে কুতুর সঙ্গে ঠাকুরের এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা আদিয়।, নীচে থাকিয়া, আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, কে আছ গো? তোমাদের মা-গোঁসাই যে আমাদের কুঞ্জে। তোমাদের থবর দিতে এসেছি। এই মাত্র দেখ লাম মা-গোঁসাই আমাদের ঘরে ব'দে রয়েছেন। কথন্ এলেন, কোধা হ'তে এলেন—কিছুই জানি না। ঘরে তাঁকে দেখেই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

ঠাকুর ধোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন, এখনই চলে যা। নিয়ে আয় গিয়ে।

আমাদের কুঞ্জের তৃইথানা বাড়ির পরেই একটি গরীব গৃহস্থদরে মাঠাক্রণ বিদিয়া ছিলেন। যোগজীবন যাইয়া মাকে লইয়া আদিলেন। মা'ব শরীবের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিধানে মাত্র গৈরিক বসন। মাঠাক্রণ আদিয়া ঠাকুরকে প্রশাম করিলেন। ঠাকুরও খ্ব সন্তুষ্টভাবে মাঠাক্রণের দঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, এভদিন মাঠাকুরাণী যে কোথায় কিভাবে ছিলেন, দে সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রে আহারাস্তে ঠাকুরের আদনের পাশে গুইয়া বহিলাম। ঠাকুর সারা বাত্রি
বারেন্দাতেই থাকেন। মশার বিষম উপদ্রব। মাঠাকুরাণী পাথা লইয়া পূর্ববিৎ ঠাকুরকে
বাতাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোগজীবন, শ্রীধর প্রভৃতি মাঠাকুরণের
আকম্মিক অন্তর্জানের বিষয় জানিতে চাহিলে, মা বলিলেন—পরমহংদজী পাঁচটি
মহাপুরুষ সঙ্গে লইয়া এদেছিলেন। তাঁহারা ছয় সাত হাত লম্বা; সকলেরই মাথায়
পাগড়ী আছে। তাঁহারা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "এখানে স্থান কর।"
আমি স্থান কর্লাম। পরে তাঁহারা আমাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গেলেন—কিছুই

জানি না। একটু পরে দেখি পাহাড়ে র'য়েছি। বড়ই চমৎকার স্থান। পরমহংসজী আমার রক্ষকরপে ঐ মহাপুরুষ পাঁচটিকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁহারা সর্বদাই আমার কাছে কাছে থাক্তেন; আমি ইচ্ছামত যেখানে সেথানে বেড়াতে পার্তাম। সে স্থানই এমন যে কোন প্রকার উদ্বেগ অশান্তি মনে আসে না। বড়ই আনন্দের স্থান। তাঁরাই আবার আমাকে এখানে এনে রেখে গেলেন।

প্রশ্ন। আপনি কি আস্তে চেয়েছিলেন ?

মাঠাকুরাণী। দেখান থেকে কি আর আদ্তে ইচ্ছা হয় ? তবে দময়ে দময়ে কুতুর কথা মনে হ'ত।

#### আমার কোমার্য্যের আকাজ্মাপ্রকাশ।

পিত্তশূল বেদনা আমার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। এই রোগের উপশ্যে আমার

একটি উদ্বেগ জিয়য়াছে। শরীর স্থন্থ হইল, এখন আর ঠাকুর

হয় ত বেশীদিন আমাকে তাঁহার দলে রাখিবেন না। দেশে গেলেই
দাদারা আমাকে পড়াশুনা করিলেও বলিবেন; দে তো আমার পক্ষে ষমষাতনা অপেক্ষাও
কন্তকর। লেখাপড়া না করিলেও, চাক্রী তো আমার করিতেই হইবে। তখন সকলে
আবার আমাকে বিবাহ করিতে অবশ্যই বাধ্য করিবেন। এ সকল উৎপাত হইতে

কি উপায়ে রক্ষা পাই ?

হরিবংশপাঠের পর আজ ঠাকুরকে বলিলাম—"কয়দিন ধরিয়া আমি বড় উদ্বেগ ভোগ করিতেছি, আপনাকে সব বলিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—উদ্বেগ কেন ? খুলে বল।

উৎসাহ পাইয়া আমি প্রাণ খুলিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলাম—"আমার শরীর বেশ স্কৃত্ব হইয়াছে, এখন আমি কি করিব? দেশে গেলেই তো দাদারা আমাকে স্কৃত্বে দেবেন; কিন্তু লেখাপড়া অনেক কাল ছাড়িয়া দিয়াছি, নৃতন করে আবার বে পড়াশুনা করে পরীক্ষা পাশের চেটা করা, সে আমার বড়ই কট্টকর মনে হয়। সেদিকে আমার কচিও একেবারেই নাই। তার পর, তাঁরা যদি আমাকে চাক্রী ফুটায়ে দেন, তাতেও আমার যাতনার একশেষ হইবে। লেখাপড়া কিছু শিখি নাই; চাক্রী কর্তে হ'লে খুব সামান্ত আয়ের চাক্রীই কর্তে হ'বে। চাক্রী হলে তখন আবার সকলে আমাকে বিবাহ কর্তে বাধ্য করিবেন। বিবাহ কর্লে

শ্বন্ধ আয়ে নিজপরিবার ভরণ পোষণই আমার পক্ষে শক্ত হ'বে; পরিবার ক্রমে র্ষি হ'লে তথন যে কি কর্ব, র্ঝি না। তার পর চাক্রী কর্লেই দশজনে কিছু না কিছু আমার নিকটে প্রত্যাশা করিবে। আমার শ্বন্থা কেইই ভাব্বে না; অথচ আকাক্ষামত প্রাপ্ত না হ'লে দকলেই বিরক্ত ইইবে। যাঁরা আমাকে এখন এভ ভালবাদেন; এই চাক্রী করার দক্রণই আমার উপরে তাঁদের অসন্তাবের স্থিট হ'বে। বহুকাল আমি রোগশূল্য অবস্থা ভোগ করি নাই। যদিও এখন আমার শরীর স্ক্র্ম্থ আছে, সামান্ত অনিয়মে আবার ব্যধিগ্রন্থ ইইতে পারে। আমার ভিতরের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয়, তাহাতে বিবাহ কর্লে কিছুতেই আমি আর আত্মরক্ষা কর্তে পারব না। সংযমের দিক্ শিথিল হ'লে তখন আমি কোথায় যে গিয়া পড়ব বল্তে পারি না। তখন কদাচার ব্যভিচাবে চল্তে ঐ পয়সাই আমার পরম সহায় হ'বে। হাতে পয়সা পেয়ে স্বাধীনভাবে থাক্তে পার্লে আমি যে কোন্ বিষম নরকে গিয়ে পড়ব তাহা কিছুই জানি না। এই সব কারণে চাক্রী ও বিবাহ আমার পক্ষে নরকের দার ব'লে মনে হয়। এসব আপদ্ হ'তে আপনি আমাকে রক্ষা কর্কন। তাহা না ইইলে আর উপায় নাই।"

ঠাকুর সব গুনিয়া বলিলেন—"শরীরের অবস্থা তোমার যেরূপ, তাতে বিবাহ করা তো কিছুতেই ঠিক নয়। শরীরটি বেশ সুস্থ হ'লে চাক্রী ক'রে দাদাদের তো সেবা কর্তে পার।" ঠাকুরের কথায়, বিবাহ করিতে হইবে না বুঝিয়া প্রাণ আমার ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম—'এখন চাক্রীও করিতে হইবে না, ঠাকুর এরূপ একবার বলিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।' আমি আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—'অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া চাক্রী করা কি আমার পক্ষে নিরাপদ হইবে? আমার মনে হয়, দাধারণ লোক অপেকা আমার হুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক। শুধু স্থবিধা তেমন ঘটে না বলে এখন পর্যন্ত আমি ভাল আছি; দাধন শুজনের নিয়ম বন্ধনে আবন্ধ থাকাতেই আমি রক্ষা পেতেছি। এদিকে একটু 'আল্গা' হ'লে আমার দশা যে কি দাঁড়াবে, নিশ্চয় নাই। চাক্রী কর্লেই তো বিষয় নিয়ে থাকৃতে হ'বে; মতি গভি সমন্তই বহিন্ম্থ হ'য়ে পড়বে, দাধনের এদব আটাআটি নিয়ম প্রণালী তখন আর কিছুই থাক্বে না; তখন একটা প্রলোভন উপস্থিত হ'লে তা হ'তে কক্ষা পাওয়ার সামর্থ আমার থাক্বে না। বরং হাতে টাকা পয়সা হ'লে, স্বেচ্ছাচারে চল্বার পথ পরিক্ষার হ'বে। দশ্বরমত আমাকে আপনি বাঁধিয়া না রাখ্লে, রক্ষা পাওয়ার

আমার আর উপায় নাই। চাক্রী কর্লে অধিকাংশ সময়েই আপনার দম্মচ্যুত হ'য়ে থাক্ব। তথন ভিতরে সমস্ত কুভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠ্বে। আমি রক্ষা পাব কি প্রকারে? এজন্ম মনে হয়, শুরু চাক্রী হতেই আমার এ জীবন নরকগ্রস্ত হবে। আমি যে কি কর্ব, কিছুই ব্বিতেছি না। আমার ভবিশ্বতের কল্যাণ অকল্যাণ কিমে, আপনিই জানেন। যাহাতে আমার ষথার্থ মঙ্গল হ'বে, আপনি আমাকে বলে দিন। আমি তাহাই কর্ব। তবে আমার ইচ্ছা হয়, আমি অবিবাহিত অবস্থায় চিরকাল থাকি, সাধন ভন্ধন করি। তাহা হ'লে চাক্রীর জন্মও আমাকে কেহ জেদ্ কর্বে না; কারণ, আমাদের সংসারে তেমন কোনই অভাব নেই। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে আমি চিরজীবন কুমার হ'য়ে থাকি।"

ঠাকুর বলিলেন—শুধু বল্লেই কি আর কুমার থাক্তে পার্বে? সে কি হয়?
তুমি এক কাজ কর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নেও। কৌমার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেরই অন্তর্গত।
তবে ব্রহ্মচর্য্যে আরও কতকগুলি নিয়ম আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্তে হয়।
একটা ব্রতের কুগুলীতে না থাক্লে শুধু এম্নি ঠিক থাক্তে পারবে না। কুমার
অবস্থায় থাক্তে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর। একটা ব্রতের বন্ধনে পড়্লেই
নিরাপং। তিন দিন তুমি গিয়ে এ বিষয়ে বেশ ক'রে চিন্তা কর। ব্রত নিয়ে
উহা ঠিকমত প্রতিপালন কর্তে হয়, না হ'লে অপরাধ হয়; এ সব ভালরাপ
চিন্তা ক'রে আমাকে ব'লো, পরে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া যাবে।

# ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণসম্বন্ধে আলোচনা; ঠাকুরের অনুমতি।

ব্রগাচর্যা ব্রত অবলয়ন করিব কিনা, এ বিষয়ে তিন দিন চিন্তা করিয়া ঠাকুর আমাকে গঠা প্রাথন মহলবার; জানাইতে বলিয়াছেন। তিনি আমাকে এই ব্রত দিতে যে ইচ্ছুক, ১২৯৭। তাঁহার কথার ভাবেই তাহা পরিষ্কার বুকিতে পারিষ্কাছি। তথাপি ঠাকুরের আদেশমত ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে আমি অনেক ভাবিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। গোপনে যোগজীবন ও শ্রীধরকে পৃথক্ ভাবে ডাকিয়া লইয়া জিল্লাস। শ্রীধর শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"ভাই, তোমার দীক্ষার দিনে আমি এই সঙ্কল্লেই একান্ত প্রাণে প্রার্থনা কঁরিয়াছিলাম। আজও আমার তাহা পরিষ্কার মনে আছে। তুমি বীর্যধারণ কর, অবিবাহিত অবস্থায়

থাকিয়া দাধন ভজনে অতিবাহিত কর, ইহাই আকাজ্ঞা করি। ব্রত পালন করিতে না পারিলে তোমার ইচ্ছায়ই কি আর উনি এ ব্রত দিবেন? গোঁদাই যদি তোমাকে এই তুর্লভ ব্রত দেন, দিধাশৃত্ত হইয়া এই মুহুর্ল্ডেই গিয়া গ্রহণ কর।" যোগজীবন বলিলেন—"তুমি তো মহাদোভাগ্যবান্ দেখ ছি। কেহ ইচ্ছা করিলেই কি এই ব্রত পায় নাকি? গোঁদাই তোমার প্রতি খ্বই প্রদন্ধ, তিনি তোমাকে বিশেষ ভাবেই কুপা কর্বেন। দংসাবের নানাপ্রকার জালা যন্ত্রণা হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইবে। ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, দে ভাবনা তোমার হয় কেন? মহাপুরুষেরা কথনও অপাত্রে এই ব্রত দেন, এখনই গিয়া গ্রহণ কর।"

মাঠাক্ফণকে এই বিষয় বলাতে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; এক ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—"দে কি? ব্রহ্মচর্য্য নেবে কি রকম? এ বৃদ্ধি কেন? শরীর যতদিন অহস্থ থাকে, বিবাহ নাই কর্লে। এম্নিই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে চল। শরীর নীরোগ হ'লে দম্ভরমত দবই কর্বে। বিয়ে কর্লে কি আর ধর্ম হয় না? দাধ ক'রে ওদব কঠোরতার প্রয়োজন কি? ব্রত নেওয়া অত দহজ্ব নয়, বড় কঠিন। শেষে যদি ব্রত তক্ষ ক'রে ফেল, অপরাধ হবে না? অনর্থক এ মতি কেন?

মাঠাকুরাণীর কথায় আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইল; মনটিও একেবারে যেন নিন্তেজ হইয়া পড়িল। আমি বিষম সমস্রায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত লইয়া যদি তাহা যথারীতি প্রতিপালন করিতে না পারি, ব্রতভদ্জনিত অপরাধে আমাকে পড়িতে হইবে। তাহা অপেকা এই কঠোর ব্রত গ্রহণ না করাই ভাল। কিন্তু এই ব্রত অবলম্বন না করিলে বিবাহ ও চাক্রীর অনর্থ হইতে অব্যাহতি পাইবারও তো আর উপায় নাই। এই উভয়সঙ্গটের অবস্থায় আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, ব্রত গ্রহণ করিলে আমি ঠাকুরের বিশেষ শাসনাধীনেই থাকিব, ব্রতভঙ্গ করিলে আমার দ্যাল ঠাকুরই আমাকে শান্তি দিবেন। দওভোগ করিলেও উহা আমার ঠাকুরেরই কার্য্য মনে করিয়া অনেকটা শান্তি পাইব, বিবিধ হর্দশায় পড়িয়া উৎকট ভোগের উৎপত্তি হইলেও উহা তাহারই বিধান বলিয়া মনে হইবে। নরকেও যদি তৃবি, ঠাকুরের সঙ্গে অন্ততঃ ভাবেরও একটা যোগ থাকিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে যে অশান্তিপূর্ণ আবর্জনাময় সংসারের স্প্রিই হইবে, এবং চাক্রী করিলে টাকার গ্রমে যে ত্র্নীতি পরিপূর্ণ নরককুণ্ডে ভূবিয়া যাইব, উহা সর্ক্রণ আমার আত্মক্তত বলিয়া মনে করিব, উহার সঙ্গে ঠাকুরের কোনপ্রকার

দম্বন্ধ, ভাবে বা কল্পনাতেও আনিতে দমর্থ হইব না। স্থতরাং আমার ঐহিক ও পারলোকিক বার্থ ও স্থবিধার দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিলে ব্রশ্বচর্য্যগ্রহণই আমার পক্ষে লাভদ্ধনক মনে হয়। কিন্তু আবার যথন ভাবি 'আমার নিন্দের এই অকিঞ্চিংকর জীবনের আরামের জন্য পরমারাধ্য অবিগণের বিশুদ্ধ আশ্রম কল্ ষিত হইবে; বিশেষতঃ আজন্ম দত্যসন্ধল্প পুণ্যমূর্ত্তি গুরুদেবের পরম্পাবন নাম আমি কলম্বিত করিব,' তথন আর আমার ব্রত গ্রহণের প্রমৃত্তি হয় না। আমার অদৃষ্টের ভোগ আমি ভূগি। শুদ্ধক্ষটিকসন্নিভ শ্রীশ্রীপ্তরুদেবের অমল শুদ্র রূপে বিদ্মাত্র কালিমা নিক্ষেপ করিতে কিছুতেই আমি পারিব না। স্থতরাং নিজের এই হীন ও অসার সামর্থে নির্ভর করিয়া কথনই আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব না।

আদ্ধ মধ্যাকে আহারান্তে, হরিবংশ পাঠ করিতে ঠাকুরের কাছে গিয়া বিদলাম।
ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, 'কি ? তুমি কি স্থির করলে ? ব্রহ্মচর্য্য নিবে ?
আমি বলিলাম—'এদদদে আমি কিছুই স্থির কর্তে পার্ব না। আপনি ধেমন বল্বেন,
তেমনই কর্ব। তুর্লভ ব্রভ আনায়াদে গ্রহণ করে প্রকৃতিদোষে শেষে উহা অক্ষ্যভাবে
প্রতিপালন কর্তে না পার্লে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম আমার ঘারা কল্ষিত হ'বে।
আমার ভিতরের অবস্থা তো আপনি সমস্তই জানেন; কামভাব আমার অত্যন্ত অধিক।
তেমন ভাবে প্রলোভন উপস্থিত হইলে নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষা কর্তে পার্ব বলে
ভরদা করি না। এপ্নপ অবস্থায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য চা'ব কোন্ দাহদে? ব্রভগ্রহণের
আকাজ্ঞা আমার থ্ব আছে; কিন্তু উহা রক্ষা করার আমার দামর্থ্য নাই। আমি তুর্বল
বলে আপনি যদি দয়া করে নিজ শক্তিতে আমার ব্রহ্মচর্য্যতে অক্ষ্যক্রপে রক্ষা করেন তাহা
হলেই আমি উহা গ্রহণ কর্তে পারি, নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলে আমি
কৈনে ফেল্লাম। ঠাকুর তথন এক দৃষ্টিতে সম্বেহে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন;
হাদিম্বে, প্রসন্নভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, তাই হবে। একটা ভাল তিথি দেখে
এই ব্রত গ্রহণ কর। ব্র্মাচর্য্য গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কারোকে কিছু ব'ল
না। এখন পড়।"

আমি তথন নিশ্চিন্ত মনে হরিবংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। আজ আমার প্রাণে
মহা আনন্দ। মনে হইল—'আজই ঠাকুর আমার দমন্ত ভার নিজের উপর নিয়ে আমাকে
দম্পূর্ণ নিরাপং করে দিলেন; আজ আমি উদ্ধার হলাম।' এই ব্রতগ্রহণের কথা আমি
আর কাহাকেও বলিব না, স্থির করিলাম। কিন্তু মাঠাক্রণ জিজ্ঞাদা করিলে কি
বলিব, ভাবনা হইল। তিনি আমার এই ব্রতগ্রহণের বিরোধী। কুতুকে আমার

হাতে অর্পণ করার আকাজ্ঞা মাঠাকুরাণীর বছকাল্যাবংই আছে। কাহারও কাহারও কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্তও ক্রিয়াছেন। আকারে প্রকারে আমাকেও যে তাহা জানান নাই এরপ নহে। কে জানে? বোধ হয় এই জ্লুই মা আমার ব্রন্নচর্য্য ইচ্ছা করেন না। যে দিনে ইচ্ছা ঠাকুর আমাকে ব্রন্নচর্য্য দিবেন; আমি দিন ক্ষণ কিছুই জানি না। জয় গুরুদ্বেব! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

### ঠাকুরের দঙ্গে মহাপুরুষদর্শন।

বিকাল বেলা ঠাকুরের দকে আমরা দর্শনে বাহির হইলাম। ঠাকুর অভাভ দিন অপেকা আৰু ক্ৰত গভিতে চলিতে লাগিলেন। মাঠাক্ৰণ, কুতু, শ্ৰীধর ॰हे ज्ञावन, वृक्षवात्र, 3229. প্রভৃতি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। আমি ঠাকুরের কমওলুটি २•শে জুলাই। হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। ঠাকুর সোজাহুজি কালীদহের দিকে চলিলেন। শুনিলাম, আজ কালীদহে খুব বড় মেলা, সহস্ৰ সহস্ৰ লোক কালীদহে উপস্থিত হইয়াছে। রাম্ভায়ও লোকের ভিড় বড় কম নয়। মেলাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া চলিতে চলিতে ঠাকুর থম্কিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটি লোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে সেই লোকটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। উহার বেশভূষা কিছুই নাই, দামান্ত কৌপীনের উপরে মাত্র একখানা জীর্ণ মলিন বহিব্বাদ; বর্ণ খ্যাম; আকৃতি দীর্ঘ ও অতিশয় শীর্ণ; গায়ে ধূলাবালি অথবা বজের রজ (তাহাতে আরও যেন কদাকার দেখাইতেছে )। অবে মালা বা তিলকের নাম গন্ধও নাই, মাথায় লম্বা লমা পিকলবর্ণ জটিল চুল, দেখিতে ঠিক যেন রান্তার মৃটে মজুরের মত। কিন্ত চোথে অসাধারণ জ্যোতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন উহার ঘনঘন পলকে উজ্জল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঠাকুবকে দেখিয়াই ইনি প্রায় একশত গজ দ্বে থাকিয়া বিশৃল্খল ভাবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং সমান গতিতে ঠাকুরের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। একটিবার "হরেকুফ"-ও বলিলেন না। ঠাকুর আর পশ্চাদ্দিকে না তাকাইয়া কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই আমি তথনই পিছন দিকে চাহিয়া আর ঐ লোকটিকৈ দেখিতে পাইলাম না।

মেলা দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিলাম। রাত্তে ঠাকুরের নিকটে





বিদিয়া আছি, ঠাকুর বলিলেন—মেলার মধ্যে আজ একটি মহাপুরুষ দর্শন হ'ল। এরূপ মহাত্মারা লোকালয়ে প্রায় আদেন না, পাহাড়েই থাকেন।

আমি বলিলাম—আমি তো আপনার দঙ্গে দঙ্গেই ছিলাম; মহাপুরুষ কোথায় দেখ বেন ? আমাকে দেখালেন না কেন ?

ঠাকুর। অবিশ্বাসপূর্ণ সংসার! এতবড় মহাত্মাকে বিশ্বাস কর্তে পার্বে কেন ? হিমালয়ের উপরেই থাকেন, নীচে বড় এরূপ মহাপুরুষেরা আসেন না। যখন আসেন, তখনও এইরূপ ছদ্মবেশেই তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে চলে যান। পূর্বের্ব আর একবার এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবার মুহূর্ত্তমাত্র আলো বিস্তার ক'রে দেখ্তে দেখ্তে অন্তর্জান হলেন। অতি আশ্চর্য্য! যথার্থ মহাপুরুষ!

আমি বলিলাম—অত লোকের মধ্যে আপনি একটি লোকের দিকে চেয়ে রইলেন, দেখেছিলাম। তাঁর কোন বেশই ছিল না, ঠিক দাধারণ মুটে মজুরের মত; তিনিই কি দেই মহাপুরুষ ?

ঠাকুর। হবেন—তিনিই হবেন। তাঁর পাছ্টি ভূমি হ'তে আধহাত উপরে ছিল, রজে তিনি চরণ স্পর্শ করান নাই। পায়ের দিকে তো কেহ দৃষ্টি কর না। পায়ের দিকে দৃষ্টি কর্লেই অনেক সময়ে ধরা যায়।

আমি। তিনি ভো দাঁড়ালেন না, আপনার সঙ্গে কোন কথাও বল্লেন না ?

ঠাকুর। যা কিছু বলবার সবই ব'লেছেন। তাঁরা কি আর আমাদের মত শুধু মুখেই কথা বলেন ? আকার ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে নানা উপায়ে তাঁরা সমস্ত ব'লে থাকেন।

আমি। আকার ইঞ্চিতে এবং দৃষ্টিতেও কি কথা বল্তে পারে ?

ঠাকুর। তা আবার পারে না ? খুব পারে ! এমন প্রাণী ঢের আছে, যারা মুখে বলে না, আকার ইঞ্চিত দৃষ্টি দারাই সমস্ত ব্যক্ত করে।

## ব্রন্মচর্য্যগ্রহণের দিননির্দেশ।

আজ মধ্যাহে ঠাকুর দদাচারদম্ধে অনেক উপদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণদের আচার, নিত্যকর্ম সন্ধা। তর্পণাদি যে কতদ্র উপকারী, তাহা ব্ঝাইয়া ৬ই শ্রাবণ, ১২৯৭। বলিলেন।

কথায় কথায় আমি জিজ্ঞানা করিলাম, বৈদিক ধর্ম অষ্ট্রান করিলে আজ কাল কি কেহ ঋষিদের মত হইতে পারে ? এখনও কি বশিষ্ঠ যাজ্ঞাবকাদির মত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ?

ঠাকুর বলিলেন—বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আজ কাল বড়ই শক্ত, সহজ নয়। যদি কেহ সেইমত অনুষ্ঠান কর্তে পারেন, হবে না কেন ? অনেক সময় লাগে।

আমি বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ক'রে প্রাচীন ঋষিদের মত ত্রাহ্মণ হ'তে ইচ্ছা হয়। আপনি আমাকে দয়া ক'রে সেইমত ব্রাহ্মণ ক'রে নিন্!

ঠাকুর। তাই ত ঠিক। তা হ'লেই এখন বৈদিক ব্ৰহ্মচর্য্য নিতে হয়। ব্ৰহ্মচর্য্য নিয়ে ঠিক সেই নিয়মমত চল, তা হ'লে ঠিক হবে। একটা দিন দেখে ব'লো, बन्नहर्या मिर्य मित्।

আমি। দিন দেখতে আমি জানি না।

ঠাকুর। পঞ্জিকাখানা নিয়ে এস না।

আমি পঞ্জিকাথানা আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম।

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন—১২ই গ্রাবণ দিন ভাল। ঐ দিনে নির্জ্জনে এসে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রো। সে দিন আমি বরং সময়মত তোমায় ডেকে নিব। এখন কারোকে কিছু ব'লো না। হরিবংশপাঠের পর ঠাকুর বলিলেন—পাঠের একটা নিয়ম থাকা ভাল। সময় নির্দিষ্ট রেখে নিয়মমত ভাল ভাল পুস্তকই পাঠ ক'রো।

আমি। আমার পাঠের পক্ষে উপযুক্ত কি কি পুত্তক তা ত আমি জানি না। আপনি আমাকে ব'লে দিন।

ঠাকুর। গীতাখানা নিয়মমত নিত্য পাঠ ক'রো; মহাভারত শান্তিপর্বে, আর শ্রীমদভাগবত প'ড়ো।

## কেলিকদম্ব বৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম।

বিকাল বেলা আমরা দকলে ঠাকুরের দঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। শ্রীমদনমোহন ঠাকুর দর্শন করিয়া কালীদহের দিকে চলিলাম। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিবেদী দর্শন করিয়া ষ্ম্নাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখানে কালীয় হলের উপরে একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে আমরা বসিলাম। ঠাকুর বলিলেন—এটি সেই কেলিকদম্বের গাছ, বহু প্রাচীন। প্রবাদ এই যে এই বৃক্ষটির উপরে দাঁড়ায়েই শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমনের সময়ে যমুনায় ঝাপায়ে প'ড়েছিলেন। এই বৃক্ষে আপনা আপনি 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম',

'রাধাশ্যাম'— এই সব নাম লেখা হয়ে র'রেছে। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে দেখে নাও।

ঠাকুরের এ কথা গুনিয়াই আমরা বৃক্ষের গোড়ায় ঘাইয়া অহুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাছের গুড়িতে ও শাথা প্রশাথায় এদকল নাম পরিন্ধাররূপে বাকলের শিরাঘারা সংস্কৃত ও বাজলা অক্ষরে লেগা হইয়া রহিয়াছে। ছই এক স্থানে ছই চারিটি নয়, বৃক্ষের সর্বাব্দে এরূপ অসংখ্য নাম দেখিয়া আশ্চর্যা বোধ হইল। আমার চিন্ত ভয়ানক সন্দেহপূর্ণ, সহজে কিছুই বিশ্বাস করে না। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তৃষ্ট পাণ্ডারা পয়্মদা রোজগারের লোভে ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া এই সব নাম লেখে নাই ত ?" ঠাকুর আমার কথা গুনিয়া বলিলেন—"তুমি যা বললে তাও ঠিক। পাণ্ডারাও ছ'চার স্থানে ছুরি দিয়া কেটে ওসব নাম লিখেছেন। কিন্তু দেখামাত্রই তা বুঝা যায়। স্বাভাবিক নাম ছিল ব'লেই তো তা পাণ্ডারা লিখেছেন।" এই বলিয়া ঠাকুর উঠিয়া দাণ্ডাইলেন এবং বৃক্ষের নিকটে ঘাইয়া ৪।৫টি নাম দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ, এসব পাণ্ডাদের কারিকরী। অর্থোপার্জনের লোভে পাণ্ডারা এসব স্বাভাবিক বস্তুর নকল কর্তে গিয়া মূল জিনিসের উপরে লোকের সন্দেহের স্প্তি ক'রেছেন। এসব মহা অপরাধ। কত দেবদেবী ৠিয় মুনি বৈষ্ণব মহাপুক্ষেরা শ্রীকৃলাবনের রজঃ পাইতে বৃক্ষলতা রূপে রয়েছেন; তাঁদের এই প্রকার ক্ষতবিক্ষত করা মহা অপরাধ। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ, স্বাভাবিক আর নকল বুঝ্তে পার্বে।"

আমি বলিলাম—এদব দেখে স্বাভাবিক কি না, কি প্রকারে ব্রাব ? ছুরিতে কাটা অক্তরও তো বেশীদিন জীবস্তগাছে থাক্লে স্বাভাবিকেরই মত দেখাবে।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—তা বটে। আচ্ছা, এক কাজ কর, গাছের যে সকল পুরু পুরু ছাল শুকিয়ে একটা দিক্ ছেড়ে গিয়ে আল্গা হ'য়ে আছে, তারই ভিতরে দৃষ্টি ক'রে দেখ। সেখানে তো আর লেখা চলে না।

আমি অমনি প্রাতন সেই বৃক্ষটির ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা আল্গা বাকল ( ছাল ) তুই খানা চট্ চট্ করিয়া টানিয়া তুলিলাম। ঠাকুর তথন—'উঃ! উঃ! কি কর্লে ?' বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। আমি আর ছাল না ছি ড়িয়া খুব মনোযোগপূর্বক তাহার ভিতরের দিক্টা দেখিতে লাগিলাম। 'রাধাকুফ', 'রাম বাম' নাম পরিষ্কাররূপে বৃক্ষের শিরায় শিরায় লেখা হইয়া

রহিয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। উচ্তে গাছের শাখা প্রশাখায় ডালায় ডালায় নিম্নদিকেও স্থাপান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলাম। দে সব স্থানে কোন প্রকারেই কেহ নাম লিখিতে পারে না, বুঝিলাম। দেবদেবী বা মহাপুরুষেরা বৃক্ষরপে আছেন, অথবা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এসকল কথা আমার বিশাস করিবার অধিকার নাই; তবে এই বৃক্ষটি যে অসামান্ত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ বহিল না। ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই বৃক্ষটিকে প্রদিক্ষণপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমিও নমস্কার করিলাম।

\* \*

# মনোরম বনশোভা; হিংদাশূত রুন্দাবন।

কালীদহ দর্শন করিয়া আমরা যম্নার তীরে তীরে ঘাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিথিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। বনের স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ছোট বড় সমন্তব্যুলি গাছই অন্যান্ত স্থানের গাছপালা হইতে ভিন্ন প্রকারের দেখিলাম। উচ্চ উচ্চ প্রাচীন ও বৃহৎ বৃক্ষ সকলও সর্বত্তই নতশিরে রহিয়াছে। উহাদের শাখা প্রশাখা চতুদ্দিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে ভূমিদংলয় হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন শ্রীধামের রজঃস্পর্শমানদেই বৃক্ষসকল শাখাবাছ বিস্থার করিয়া উহা পাইবার জন্ম সচেট রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভূমিদংলয় হইয়াছে, তাহারাও যেন রজঃস্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া স্থির সমাধি অবলম্বন করিয়াছে। বৃক্ষের এইপ্রকার আশ্বর্যান্ত শোভা এ জীবনে আমি আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীবৃন্দাবনের ছোট বড় সমন্ত বৃক্ষ লতারই শাখা প্রশাখা, এমন কি, পর্ত্রাদি পর্যান্ত নতম্থ। বৃক্ষের এইপ্রকার অপূর্ব্ব স্বান্ত ও সৌন্দর্য্য একমাত্র এই স্থানেই দেখিলাম। এই সকল বনের মধ্যে স্থানে স্থানে স্থানর স্থানর ভঙ্কনকুটীর পরিত্যক্ত ও শূন্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিলাম। ঠাকুর বলিলেন—এক সময়ে এ সকল ভজনকুটীরে কত বৈষ্ণব মহাত্মারা সাধন ভজন ক'রেছেন। আহা! এ সব স্থান এখন চোর ডাকাতের আছতা হ'য়েছে।

এমন স্থন্দর ভদ্ধনকুটীরগুলি শৃতা পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় তৃঃপ হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা কবিলাম—'এ দকল কুটীরে আজ কাল কি কেহ সাধন ভন্তন করিতে পারে না? বৈষ্ণব সাধুরা এ দকল স্থানে থাকেন না কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—থাকিবেন কিরূপে ? এ সকল স্থানে থাক্তে হ'লে নিদিঞ্চন 'হয়ে থাক্তে হয়। একটি মাটির করোয়া, আর একখানা ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে থাক্লেই নিরাপং। না হ'লে সামাত কিছু থাক্লেও চোর ডাকাতের অত্যাচার হ'তে রক্ষা পাওয়া যার না।

আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনের ভিতর দিয়া চলিলাম। তুই পার্থের মন্থ্র মন্থ্রী স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে, থেলা করিতেছে, আনন্দে পেথম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। আমাদের এ৬ হাত তফাতে থাকিয়াও তাহাদের ভয়ের লেশ নাই; পালাইবার চেটা নাই, স্ট্রিরও বিরাম নাই। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। বনের হরিণগুলিও মান্থ্যকে যেন মান্থই মনে করে না; তাহারা নির্ভীকভাবে স্বছন্দ মনে নিঃসঙ্কোচে মান্থ্যের গা ঘেঁষিয়া চলা ফেরা করে। ভগবানের রাজ্যে এই অপূর্ব্ধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলে কথনও বিশাস করিতাম না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বনের হিবিণ, উড়ো মন্থ্র, এরাও এত নির্ভীক কেন?' ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যে হিংসা নাই; তাই এ স্থানের জীবজন্ত, পশুপক্ষী মান্থ্যের নিকটেও এত নির্ভয়।

আমরা শ্রীবৃন্দাবনের গভীর অরণ্যে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার এই সকল ভাব ও অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া সন্ধার পরে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে, লোকালয়ে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, চিরজীবন এ সব স্থানে থাকিলেও ইহার নিভ্য নৃতনত্বের নিবৃত্তি ঘটে না।

## ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব; সদ্গুরুসমাব্রিতজনের গতি।

বই প্রাবণ, ১২৯৭; আহারান্তে হরিবংশ পাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—জাতিতে মনলবাব, ২২ জ্লাই। বাহারা বাহ্মণ, তাঁহাদের কি কোন বিশেষ স্কৃতি ছিল ?

ঠাকুর। তা নিশ্চয়। একটু বিশেষত্ব ছিলই।

আমি। যদি আবার সংসারে আস্তে হয়, কি ভাবে চল্লে বর্ত্তমান অবস্থা হ'তে নীচে আর যেতে হবে না ? ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে চল্লে ভবিশ্বং স্বন্ধেও ব্রাহ্মণই হয় ?

ঠাকুর। ব্রহ্মাচর্য্য গ্রহণ ক'রে ঠিক সেই ভাবেই চল। ব্রহ্মাচর্য্য ঠিক নিয়মমত রক্ষা ক'রে চল্তে পার্লে আর কখনও নীচে যেতে হবে না। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা গায়ত্রী নিত্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্লে প্রজ্ঞােও ব্রাহ্মণই হয়।

আমি। আমাদের এই সাধন থাঁহারা লাভ ক'রেছেন, তাঁহাদেরও কি আবার জন্ম নিতে হবে ? এই প্রশ্ন শুনিয়া মাঠাকুরাণী প্রদন্ধতঃ বলিলেন—খ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দেখিয়াছিলেন, সাধনের সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে আছেন; দিতীয় শ্রেণীতে খ্ব বেণী লোক নাই; তৃতীয় শ্রেণীতেই অনেক লোক। খাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আছেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না, এবারেই তাঁহাদের শেষ জয়। খাঁহারা দিতীয় শ্রেণীতে আছেন, তাঁহাদের আর একবারমাত্র আসিতে হইবে। কিন্তু খাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে, তাঁহাদের আরও তৃইবার আসিতে হইতে পারে।

আমি। আচ্ছা, যাঁরা সদ্গুরু লাভ ক'রে দেহত্যাগের পর আবার এই সংসারে আস্বেন, তাঁরা আবার সদ্গুরুর রুপা লাভ কর্বেন কি না ?

ঠাকুর। তাতে আর কোনও সংশয় নাই, নিশ্চয়ই সদ্গুরুর কুপা লাভ কর বেন।
আমি। সদ্গুরুর কুপাই যদি লাভ হয়, তা হ'লে আর সংসারে আসায় আপত্তি কি ?

মৃক্ষিলই বা কি ?

र्शक्त । वाशू, मःमात्त्रत माग्नास वर्ष जानका, मःमात्त वर्ष जाना।

আমি। সদ্ওরুর আশ্রম লাভ হ'লে এক জমেই কি মৃক্ত হওয়া যায়?

ঠাকুর। নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন কর্লে আর গুরুতে নিষ্ঠা জন্মালে এক জন্মেই মুক্ত হয়।

আমি। গুরুর আদেশ প্রতিপালন, চেটা কর্লে বরং অনেকটা হ'তে পারে; কিন্তু নিঃসম্পেহ হওয়া ত আর চেটাদাধ্য নয়। মনে আপনা আপনি যে দংশয় উপস্থিত হয়, তাতে বাধা দিব কিরুপে ?

ঠাকুর। গুরু যা কর্তে বলেন তাই কর্লেই হ'ল। 'সন্দেহ হয় হোক্, কাজ ঠিকমত কর্তে পার্লেই হবে।

আমি। থারা এবার দাধন পেলেন, ষতু ক'রে দাধন কর্লে তাঁরা কি আর সংদারে আদ্বেন না ? এই এক জন্মেই তাঁহাদের দব হ'য়ে যাবে ?

ঠাকুর। তিন জন্মের পূর্বের মুক্তি লাভ করিতে বড় দেখা যায় না। তিনটি জন্ম প্রায় লাগে।

আমি। তা হ'লে আমাদের সকলেরই তিনটি জন্ম নিতে হবে ?

ঠাকুর। হবে, আবার হবেও না।

আমি। যাঁরা এবার সদ্গুকর রূপা লাভ কর্লেন, পূর্ব্বেও কি তাঁরা সকলে সদ্গুকর আশ্রয় পেয়েছিলেন ?

ঠাকুর। কেহ কেহ প্র্রেণ্ড সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলেন; আর অনেকে এবারেও লাভ কর্লেন।

আমি। আমার কি পূর্বেও সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ হয়েছিল ?

ঠাকুর মন্তকসঞ্চালনপূর্বক ইলিতে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞানা করিলাম, 'দদ্গুরুর আশ্রয় নিয়ে বাঁদের তিন জন্মেই মৃক্তি হবে, তাঁদের মৃক্তি না হওয়া পর্যন্ত কি দদ্গুরুরও সংসারে আস্তে হবে ? জন্ম নিয়া দদ্গুরু কি শিয়ের দঙ্গে থাকেন ?

ঠারুর। সদ্গুরু সঙ্গে সঞ্চেই থাকেন। জন্ম না নিয়েও কত রকমে, কত উপায়ে শিস্তুকে কুপা করেন। বৃক্ষ, লতা, মন্তুয় ইত্যাদির ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া, সদ্গুরু কুপা করেন। তাঁরা কি আর সর্ব্বদা আসেন? চার কল্প পরে নানক এবার এসেছিলেন।

আমি। তা হ'লে ত বড় কষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে গুরু না পাইলে সে যে বড়ই বিষম।

ঠাকুর। কপ্ট ত বটেই। তবে যাঁরা গুরুবাক্যমত চলেন, তাঁদের আর কোন কপ্টই ত নাই। নিজের ভাবমত স্বেচ্ছাচারে চল্লেই ঠেক্তে হয়। যতদিন না গুরুর বাক্যমত চ'লে, তাঁতে নিষ্ঠা না জন্মায়, ততদিন বারংবার জন্মাতেই হবে। সদ্গুরুর সঙ্গে মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই তো, শিষ্মের কল্যাণের জন্মই তিনি সংসারে আসেন, শিষ্মের উপকারই তাঁর আসার উদ্দেশ্য। স্কুতরাং তাঁর আদেশমত না চল্লে হবে কেন ? ঠিক গুরুবাক্য ধ'রে চল্তে হয়, তা হ'লেই আর কোনও উৎপাত থাকে না।

আমি। অনেক সময় নাকি গুরু শিশুকে নানারণে পরীক্ষা ক'রে থাকেন? তা হ'লে তাঁর মথার্থ আদেশ কি প্রকারে ব্ঝা যাবে?

ঠাকুর। যিনি সদ্গুরু তিনি কখনও শিষ্যুকে পরীক্ষা করেন না। তা কর্বেন কেন ? যাতে শিষ্যের যথার্থ কল্যাণ হয়, সদ্গুরু তাহাই ব'লে দেন। তবে যারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মনমত চলে, গুরু তাদেরই নানা অবস্থায় ফেলে ঠিক ক'রে নেন।

### পিতৃ-ঋণাদি সম্বন্ধে উপদেশ।

বিক্রমপুরনিবাদী এ্রফুক্ত সতীশচক্র মৃথোপাধ্যায় শিক্ষকতা কার্ঘ্য করিতেন, সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন উহারই চাক্রীর দাবা নির্বাহিত হইত। কিছুদিন হয় পিতার দেহত্যাগ দংবাদ পাইয়া সতীশ অমনিই উদাসীনের মত বাহির হইয়া পড়িলেন, ঘরে বিধবা মাতার ক্লেশের দিকে একবার জক্ষেপও করিলেন না। পদত্রজে চলিয়া তিনি ত্রীবুন্দাবনে আদিয়া এখন ঠাকুরের দঙ্গে রহিয়াছেন। বাড়ীতে যাইয়া পিতার প্রাদ্ধ ক্থা, শোকার্তা মাতার সেবা করিতে ঠাকুর সতীশকে বছবার বলিয়াছেন; কিন্তু সতীশ কিছুতেই ঠাকুরের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন—বলিতেছেন। ঠাকুর সতীশকে বাড়ীতে গিয়া পিতৃত্রাদ্ধ ও সংসারধর্ম করিতে বলিলেই সতীশের মাথা প্রম হয়, তথন সতীশ ঠাকুরের সঙ্গে নানাপ্রকার ভর্ক বিভর্ক, গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেন। আজ আবার ঠাকুর সতীশকে লক্ষ্য করিয়া খুব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—সতীশের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হবে, বারংবার তাহা ব'লেছি। এখন না শুন্লে কি করা যায় ? পিতৃঋণ শোধ না কর্লে ওর কিছুই হবে না; বাড়ী গিয়ে মাতৃ-সেবা না কর্লে এ জীবনটাই বৃথা যাবে। শুধু এ জন্ম কেন, এ অপরাধের দরুণ কত জন্ম বৃথায় যাবে ঠিক নাই। শুকপ্রভৃতির স্থায় তেমন তীত্র বৈরাগ্য হ'লে কিছুতেই আট্কায় না সত্য; কিন্তু সেইমত না হ'লে ত হবে না। যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মান পর্য্যন্ত প্রণালী ধ'রে চল্তে হয়। যার যা কর্ত্তব্য তাহা উপেক্ষা ক'রে এড়ায়ে যাবার যো নাই। সংসার কর্তে হরিমোহনকে ঢের ব'লেছি এখন ইহার। বুঝছেন না; কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বল্ছি, এখন ঠিকমত না চললে এর পর স্থুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় আদায় হবে। কথা না শুন্লে আর কি করা যায় ? পরে বেশ বুঝ(বে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ ধরিয়া উহাদিগকে এইপ্রকার বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তথন আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞানা করিলাম—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে কিলে মৃক্ত হওয়া যায় ?

ঠাকুর বলিলেন—পু্জোৎপাদনদারা পিতৃঋণ হ'তে; যাগ যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ

দর্শনাদি দ্বারা দেব-ঋণ হ'তে, এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষি-ঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। আর উপায় নাই।

আমি। শ্রাদ্ধ তর্পাদি কর্লে কি পিতৃ-ঝণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না? সকলেরই কি এজন্ত পুলোৎপাদন করতে হবে ?

ঠাকুর। শুধু তর্পণাদি কর্লে পিতৃঋণে মুক্ত হওয়া যায় না। ঋণমুক্ত হওয়ার এই ই উপায়। তবে যাঁহারা অক্ষম, তাঁদের জন্ম ব্যবস্থা ভিন্ন রক্ম আছে।

আমি। অক্ষম আবার কিরূপ?

ঠাকুর। মনে কর, কারো শরীর খুব রুগ্ন; শারীরিক অসুস্থতার দরুণ পুজোৎপাদনে অসমর্থ। অথবা অন্ত কোনও বিশেষ অসুবিধা বা অক্ষমতায় সে কার্য্য সম্পন্ন হ'ল না, এরূপও হ'য়ে থাকে। অনেকের বিবাহ ক'রেও পুজ জন্মাচ্ছে না। এ সব কারণে পুজ না জন্মিলে ঋণদায়ী হ'তে হয় না।

আহারান্তে এরপ প্রশ্নোত্তরে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল। বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা বস্ত্রহরণের ঘাটে গেলাম। যমুনার দিকে দৃষ্টি করিয়া ঠাকুর বহুক্ষণ ঘাটের উপরে বসিয়া রহিলেন। মাঠাক্ষণ, কুতু, ভারত পণ্ডিত মহাশয়\*, সতীশ, শ্রীধর ও আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। পরে সতীশের সঙ্গে কথায় কথায় আমার ঝগ্ড়া বাধিয়া গেল। শ্রীধর তাহাতে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার পরে আমরা সকলে কুঞ্জে আসিলাম।

#### বারদীর পথে শ্রীধরের কাগু।

বৈকালে গুরুত্রাতার। সকলে দাউজীর বারেন্দায় বিদিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।
বারদীর ব্রহ্মতারী মহাশয়ের অভুত যোগৈশ্বর্য ও দয়ার কথা হইতে
১০ই খাবন, ১২৯৭। লাগিল। শ্রীধরের একবার বিপিন বাব্র সঙ্গে বারদী ঘাইবার কালে
যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, গুরুত্রাতারা সকলে তাহা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।
শ্রীধর যাহা বলিলেন শুনিয়া আশ্চর্যান্তি হইলাম। ঘটনাটি শ্রীধরের কথামত নিয়ে লিথিয়া
রাথিলাম।

আমাদের গুরুলাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। ঢাকায় আদিয়া গুরুদেবের সম্বতিক্রমে শ্রীধর প্রভৃতি কয়েকটি

বিক্রমপুর নিবাদী, গুরুনিষ্ঠ নাধনপরায়ণ গুরুত্রাতা, ঢাকা নর্মাল বিভালয়ের ভৃতপ্র্ব শিক্ষক।

গুরুলাতাকে সঙ্গে লইয়া বারদী যাত্রা করিলেন। প্রীধর উপদেশ করিলেন—"শৃন্ত হত্তে সাধুদর্শন করিতে নাই।" ভদম্সারে ব্রন্সচারীর দেবার জ্ঞ নানাবিধ ভরিতর্কারি, ফল-ফলারি স**দে** লওয়া হইল। বাজারের সর্কোৎকৃষ্ট ৪টি ফজ্লি আম অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া, বিপিন বাবু ষহতে উহা ত্রন্ধচারীকে দিবেন এই আকাজ্লায় যত্নের সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। শ্রীধর দদে যাইবেন; তাঁহার মতিগতির ন্তিরতা নাই; যদি রাভায় কোন ফাঁকে আম কয়টি সাবাড় করেন, ভাবিয়া বিপিন বাব্ শ্রীয়র প্রভৃতির জন্তও পৃথক্ একটুক্রি আম ক্রয় করিয়া লইলেন। নৌকাতে জিনিদপত্রগুলি গুছাইবার সময়ে শ্রীধর ফজ্লি আম কয়টির প্রতি মনোধোগের সহিত নজর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিপিন বাবু শ্রীধরকে বলিলেন—"ভাই, দোহাই ভোমার। বড় আশা ক'রে এই আম চারিটি মহাপুরুষের জন্ত নিয়ে যাচ্ছি। উহাতে হাত দিও না। তোমাদের জন্তও একটুক্রি ভাল আম পৃথক্ নিয়াছি। তাহাই থাইও।" শ্রীধর বিশায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তুমি বল কি, য়াা ? এমন কথা তুমি আমাকে বল্তে পার্লে? ব্রহ্মচারীর জক্ত প্রাণের আগ্রহে একটা জিনিদ নিয়ে যাচ্ছ, তা আমি থাবো। এপ্রকার নীচ কল্পনা তোমার মনে এলো কি ক'রে, তুমি ত ভয়ানক লোক দেথ ছি।" বিপিন বাবু লজ্জিত হইয়া শ্রীধরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিছু দূর চলিয়া নৌকাথানা একটা বাজারের কাছে পৌছিল। গুরুত্রাতারা সকলেই বাজারে উঠিলেন। শ্রীধরকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বিপিন বাবু ছই তিন বার চেষ্টা করিলেন; শ্রীধর ভজনমগ্ন, মৌন থাকিয়া হাত নাড়া দিয়া বুঝাইলেন—"তোমরা যাও। আমি যাব না।" নৌকা হইতে নামিয়াও বিপিন বাবু শ্রীধরকে আর একবার বলিলেন—"ভাই, আম থেতে ইচ্ছা হ'লে, টুক্রিতে ভাল ভাল আম আছে, নিয়ে থেও।" শ্রীধর গভীর রহিলেন। বিপিন বাবু চল্তি মুথেও পুনঃপুনঃ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিয়দ্রে বাজারে প্রবেশ করিলেন। উহারা অনৃখ্য হইলে, শ্রীধর আাসন হইতে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া চতুদ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গটি গাণ বৎসরের উলন্ধ বালক একটি ভিথারিণীর সহিত নৌকার সন্নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইল। এীধর আগ্রহের দহিত তাহাদের জিজ্ঞানা করিলেন—"কি চাও ?" ছঃখী বালকেরা কহিল—"বাবা, কিছু খাবার দিবে ?" শ্রীধর অমনি ছুটিয়া গিয়া দেই বড় বড় ফজ্লি আম চারিটিই নিয়া আদিলেন; পরে উহা দেই ভিথারী বালকদের হাতে দিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"যা, শীঘ্র চ'লে যা; না হ'লে আম আবার কেড়ে নিব।" বালকেরা শ্রীধরের ধমক গুনিয়া ভয়ে দৌড় মারিল। তথন শ্রীধর আবার আদনে গিয়া স্থির হইয়া বদিলেন এবং খুব উৎসাহের সহিত তদ্গতভাবে ভঙ্গন গাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে, গুরুলাতাদের দক্ষে বিপিন বাবু যে পথে আদিতে-ছিলেন, সেই পথেই বালক কয়টি, আম হাতে লইয়া যাইতেছিল। বালকদের হাতে বড় বড় ফজ্লি আম দেখিয়া বিপিন বাবুর চক্ স্থির। তিনি জিহ্বা কাটিয়া মাথায় হাত দিয়া গুরুভাতাদের বলিলেন—"দেখ্লে? পাগলের কাণ্ড দেখ্লে? পাগ্লা সর্কাশ ক'রেছে। এত ক'রে যা নিষেধ করেছিলাম, পাগ্লা তাই ক'রেছে—দেই আম চারিটিই দিয়াছে।" বিপিন বাবু তথন আবার আট আনার পয়্রদা দিয়া, বালকদের নিকট হইতে আম কয়ট পুনরায় আদায় করিয়া লইলেন, পরে খ্ব তর্জন-গর্জন করিতে করিতে নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিন বাবু শ্রীধরকে খুব গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর তথন দিওণ উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিলেন। কভক্ষণ পরে শ্রীধর ভজন শেষ করিয়া, বিপিন বাবুর কিছু বলিবার পূর্বেই তাঁকে খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"কি, এ কি রকম ? ভজনের সময়ে যে বড় গোলমাল কর্ছিলে? তোমার আঞ্চেল নাই?" বিপিন বাবু, ধমক খাইয়া একটু দমিয়া গেলেও, পরে গুরুভাইদের বল পাইয়া বলিলেন —"তোমার তো খুব আকেল, তুমি কোন্ বিবেচনায় আমার আম চারিটি অন্তকে দিয়া দিলে?" শ্রীধর বলিলেন---"দিয়েছি তো কি হ'য়েছে ? ফিরে পেয়েছ তো ? হাতবদল হ'লেই দোষ হয় <u>?</u>" বিপিন বাবু বলিলেন-"ত্রলচারীর নামে আম রেখেছিলাম, তুমি কাহার ছকুমে অনুকে দিলে ?" শ্রীধর বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর ছকুমেই দিয়েছি। যাও, তাঁকে গিয়ে জিজাদা কর।" এইরূপ বৃচ্পার পর ছুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত। প্রদীপ জালিতে 'পলিতা' নাই। "একটু ছেঁড়া তাক্ড়া কোধায় পাই"— ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন। শ্রীধরের ঝোলার ভিতরে রাশীকৃত টুক্রা টুক্রা ময়ল। তাক্ডা আছে, সকলেই জানে। উহা সহজে এখির খ্লেন না, ময়লা তাক্ডার বোলাটি মাথায় দিয়া শয়ন করেন। বিপিন বাবু অন্ধকারে স্থোগ বুঝিয়া গুরু-লাতাদের ইন্দিত্মত প্লিতার ভাক্ড়ার জ্বতা শ্রীধরের ঝোলা হইতে যেমন একথানি হেঁড়া টুক্রা বাহির করিলেন, অমনই শ্রীধর এক বিকট চীংকার করিয়া বিপিন বাবুর সমুধে গিয়া পড়িলেন, এবং কিছুমাত্র কথা না বলিয়া তাঁহার উরুর মধ্যস্থলে কাম্ডাইয়া ধরিলেন। বিপিন বাবু "বাবারে, মারে, খুন কর্লেরে", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গুরুদ্রাতারা আদিয়া টানাটানি করিয়া যখন ছাড়াইতে পারিলেন না, তথন শ্রীধরের পিঠে দকলে কিলের উপর কিল মারিতে লাগিলেন। তাহাতেও

শ্রীধরের জক্ষেপ নাই। সকলে তথন নৌকার পাটাতন তুলিয়া শ্রীধরের পৃষ্ঠে দড়াম্ দড়াম্ মারিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধর এসময়ে ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়া অধিকতর তেজের সহিত প্রাণপণে কামড়াইতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত উক্ত হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তথন অন্থপায় দেখিয়া মাঝিরা বলিল—"আপনারাও সকলে ওকে কামড়াইয়া ধক্ষন, তা হ'লেই ছেড়ে দিবে।" মাঝিদের কথামত শ্রীধরের পিঠে ছই তিন জনে কামড়াইয়া ধরিল। শ্রীধর তথন কামড় ছাড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; "জয় নিতাই", "জয় নিতাই" বলিয়া হই একটি লম্ফ দিয়া, চলন্ত নৌকাহতৈ নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সাঁতার জানেন না, সকলেরই জানা ছিল। স্বতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া নদীতে পড়িলেন। চুর্নির উপর চুর্নি থাইয়া সকলে টানাটানি করিয়া শ্রীধরকে নৌকায় তুলিলেন। সারা রাত এইপ্রকার উবেগে কাটিয়া গেল। ক্রমে নৌকা বারদীর বাজারে পৌছিল।

সকাল বেলা সকলে ফল-ফলারি দিধার সামগ্রী হাতে লইয়া, ব্রহ্মচারীর দর্শনে যাত্রা করিলেন। এধরের কিছুই নাই; ব্রহ্মচারীর জ্বন্ত কি লইয়া ঘাইবেন, ভাবিয়া শ্রীধর মনোভঃথে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অকশাৎ নৌকা হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া থাল হইতে দল ঘাদ, কলমী শাক, লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া থালের পাড়ে জড় করিতে লাগিলেন; রাশীকৃত জমা হইলে, লেংটিমাত্র পরিয়া, বহির্কাদ দারা উহা আঁটিয়া বাঁধিয়া লইলেন; তৎপরে ঘাদের প্রকাণ্ড বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইয়া, ত্রন্ধচারীর আশ্রমের দিকে উদ্ধশাদে ছুটলেন। এদিকে বিপিন বাবু প্রভৃতি আশ্রমে যাওয়া মাত্রই ব্ৰহ্মচারীর দর্শন পাইলেন না। একটু অপেক্ষা করিতে হইল। যথাসময়ে ব্ৰহ্মচারী সকলকে ভাকিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বদামাত্রই ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাদা করিলেন— "ওরে, দেই শ্রীধর কোথায়? তোদের দক্ষে আদে নাই?" গুরু**লাতারা** বলিলেন— "দে নৌকায় ব'দে আছে।" ব্ৰন্নচারী বলিলেন—"কেন দে এল না ? তাকে কি তোরা মেরেছিন ?" বিশিন বাবু বলিলেন--"মহাশয়, তাকে নিয়ে বড় জালাতন। সে সারা রাস্তা বড় উৎপাত করেছে। আমার উক্ল কামড়ায়ে ঘা ক'রে দিয়েছে।" ব্রহ্মচারী আম দেখিয়া বলিলেন—"তোরা এ আম আবার কোথায় পেলি ?" এই সময়ে মাথায় বোঝা লইয়া শ্রীধর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী আদন হইতে উঠিয়া কিঞ্চিং অগ্রদর হইলেন; অমনই শ্রীধর ঘাদের বোঝাটি ব্রন্ধচারীর সম্মুখে জ্ৰু করিয়া ফেলিয়া দিয়া, "এই খা, এই খা" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া লম্বা দাটাঙ্গ প্রণাম

করিলেন। ব্রহ্মচারী একমুধ হাসিয়া থ্ব প্রফুল্ল ভাবে ঘাসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাদিয়া উঠিল। একজন শ্রীধরকে জিজ্ঞাদা করিলেন— "এ সব কি ব্রহ্মচারীকে থেতে দিলে ?" শ্রীধর মাথা তুলিয়া থুব তেজের সহিত বলিলেন---"শাস্ত্র জান ? 'গোব্রাক্লণহিতায়চ'।" উহারা বলিলেন—"শাস্ত্রের অর্থটা কি হ'লো ?" শ্রীধর বলিলেন—"আরে, আগে গ্রুর; পরে বাম্ণ বেটাদের; তারপর তোমার, আমার, জগতের। 'নমো ত্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাহ্মণহিতায়চ'। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ন্মো নম:'। তা হ'লে আগে গরুর যা প্রিয় তাই তো ব্রহ্মণ্যদেবেরও স্র্রাণেক্ষা প্রিয়।" শ্রীধরের কথা শুনিয়া সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন। বিপিন বাৰু তথন নিজের রোগের পরিচয় দিয়া আরোগ্যের জন্ত প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন—"শ্রীধর না তোর উফ কামড়ায়েছে ? রক্ত পড়েছে তো ?" বিশিন বাৰু বলিণেন—"আজে হাঁ, ভয়ানক কামড়ায়েছে।" ত্রন্ধচারী বলিলেন—"ওতেই তোর রোগ সেরে যাবে। কেন শ্রীধর কামড়ালে, তা একবার জিজ্ঞানা করিস নাই ?" তথন শ্রীধরকে দকলে জিজ্ঞানা করায়, শ্রীধর খুব উৎদাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আরে ভাই, ভোরা ত সকলে বাজারে গেলি। আমি হঠাৎ দঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি ভনে চম্কে উঠ্লাম। নৌকা হ'তে বাইরে এনে চারি দিক্ ভাকায়ে দেখি, সভীর্তনাদি কিছুই না। ব্রন্মচারী মহাশয় চারিটি ঋষিবালক লইয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত। বলিলেন—"ওরে, আমার জন্ম যে চারিটি আম রয়েছে, তাই এনে এদের দিয়ে দে।" আমি অম্নি আম কয়টি দিয়ে দিলাম। সভ্য মিথা। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাদা ক'রে নেও। এজন্ম ভ আমাকে তোমরা কত গালি দিলে। তোমাদের কথায় কাণ না দিয়ে আমি নাম কর্তে লাগ্লাম। আকাশপথে একটি সঙ্কীর্ত্তন আস্ছে দেখ্লাম ! বৃদ্ধারী মহাশার স্কীর্তনের আগে আগে এদে বল্লেন—"ওরে, ওর উক্ কামড়ায়ে রক্তপাত ক'রে দে, ওর রোগটা তাতে সেরে যাবে।" আমি ভাবিলাম গুধু গুধু কামড়াই কিরপে? এই সময়ে বিপিন বাবুর দিকে চেয়ে দেখি, তিনি আমার ঝোলা হ'তে ছেঁড়া তাক্ড়া টেনে বার কর্ছেন। অমনি আমার মাথা গ্রম হ'ল। নেপাল, কামাখা, চন্দ্রনাথ ও পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে ষে সকল মহাত্মা মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, প্রত্যেকের ব্যবহারের কিছু না কিছু, বহির্কাস, লেংটি, আসনাদির টুক্রা সংগ্রহ ক'রে, আমার ঝোলা পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছি; ওসব আমার বৃকের বক্ত। ময়লা ব'লে নোংরা বাজে ভাক্ড়া ভেবে বেমন বিপিন বাবু একথণ্ড বার কর্তেছিলেন, আমি অমনি তাঁর উক্ত কামড়ায়ে ধর্লাম। তার পর তোমবা কিলই মার, আর লাঠিই মার, রক্তপাত

না হ'লে ত আমি ছাড়্ব না। রক্তপাত হইতেই আমি লাফায়ে উঠলাম। সমূথে দেখি,
তুম্ল সকীর্ত্তন। মহাপ্রস্কু, নিত্যানন্দ প্রস্কু এবং অধৈত প্রস্কু নৃত্য কর্ছেন এবং গোঁদাই
দকীর্ত্তনের আগে আগে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বল্তে বল্তে যাছেনে। আমি অমনি
ক সকীর্ত্তনে লাফায়ে পড়্লাম। পরে দেখি চুব্নি খাছি। তখন তোমরা সকলে আমাকে
টানাটানি ক'রে নৌকার উপরে তুল্লে।" শ্রীধরের মৃথে উক্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই
তখন বিশ্বয়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। ধন্য শ্রীধর।

#### बक्तहर्या मीका।

আজ ব্দকুতে সানের মহাযোগ। শুনিলাম, সহস্র সহস্র লোক স্থানার্থে তথায়
সম্মিলিত হইয়াছেন। আমাদের কুঞ্জেরও সকলেই আজ সেথানে
স্কাদশমী ভিন্নি, গিয়াছেন। আমি অক্যান্ত দিনের মত, সকাল বেলা শৌচান্তে ষম্নায়
ক্বিবার। স্থান করিতে চলিলাম, ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি
কেশিঘাটে গিয়ে মস্তক মুগুন ক'রে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্থান ক'রে, শীঘ্র চলে এস।
একটি শিথা রেখো।

আমি গুরুদেবের কথা অনুসারে যম্নাতীরে ষাইয়া কেশিঘাটে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত মন্তক মৃতন করিয়া শিথামাত অবশিষ্ট রাখিলাম। ব্রহ্মকৃত্তে যাইয়া দেখি, অসংখ্য লোকের সমাগমে ব্রহ্মকৃত্ত আন্ধ পরিপূর্ণ। জল ভাং গোলার মত এবং অভিশয় কদর্য্য ও ময়লা হইলেও স্থানার্থীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া আমারও সানের জন্ম অভিশয় আগ্রহ জয়িল। অবগাহনান্তে তর্পণ সমাপন করিয়া, অবিলয়ে কুন্ধে আদিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণামান্তে স্বীয় আদনে গিয়া বিদলাম। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কুলদা, আমার আসনঘরে এদ। এখনি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিব। বস্বার একখানা আসননিয়ে এস।" আমি একখানা আসন লইয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঠাকুর পূর্বেই নিজ আদনে আদিয়া বিদয়া আছেন। আমাকে বলিলেন—"পূর্বের ম্থ হ'য়ে আমার সম্মুখে ব'দ।" আমি কম্বল আদনখানা পাতিয়া ঠাকুরের সম্মুখে স্থির হইয়া বিদলাম। তখন আমার 'হু হু' শব্দে কায়া আদিয়া পড়িল। ভাবিলাম, গুরুদেব আজ আমাকে ঋষি মৃনিদের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে লীক্ষা দিতেছেন। ঠাকুরের কত দয়া। ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থিবভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে আমাকে বলিভে লাগিলেন—

এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বার বংসর, তিন বংসর, বা এক বংসরের জন্মও নেওয়া যায়। এখন তোমাকে এক বংসরের জন্মই এই ব্রত দিচ্ছি। যদি নিয়ম রক্ষা ক'রে ঠিকমত এই এক বংসর চল্তে পার, তবে আবার দেওয়া যাবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠাই মূল। নিষ্ঠাটি খুব চাই। নিজের নিষ্ঠা কোন অবস্থায়ই ত্যাগ কর্বে না। যে সব নিয়ম ব'লে দিচ্ছি, নিষ্ঠার সহিত সে সব নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্বে।

- ১। প্রতিদিন ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে উঠে সাধন কর্বে। পরে প্রাক্তঃক্রিয়া সমাপন ক'রে, শুচি শুদ্ধ হ'য়ে আসনে বস্বে। গায়ত্রী জপ কর্বে। তার পর গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ কর্বে। পাঠ শেষ ক'রে আবার সাধন কর্বে। স্থানান্তে গায়ত্রী জপ ক'রে তর্পণাদি কর্বে।
- ২। স্বপাক আহার কর্বে, অথবা ভাল ব্রাহ্মণের রায়া অয়ও আহার কর্তে পার। আহারে কোন প্রকার অনাচার না হয়। আহারের একটা নিয়ম রাখ্বে। পরিমিত আহার কর্বে, খুব বেশী বা কম না হয়, যাতে কামভাব উত্তেজিত হয় এমন বস্তু খাবে না। অধিক পরিমাণ ঝাল, অয় ও মিট্টি ত্যাগ কর্বে। মধু ও ঘৃতে, উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়; এ সব বস্তুও অধিক খাবে না। আহারসম্বন্ধে সর্বেদাই খুব সাবধানে থাক্বে। আহারটি বেশ শুদ্ধমত কর্বে।
- ৩। আহারান্তে কিছুক্ষণ ব'সে বিশ্রাম কর্বে। পরে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি কিছু সময় পাঠ কর্বে। পাঠের পর নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান কর্বে। বিকাল বেলায় ইচ্ছা হ'লে একটু বেড়াতে পার।
- ৪। সন্ধ্যার সময়ে গায়ত্রী জপ কর্বে। পরে সাধনাদি যেমন ক'রে থাক তেমনই কর্বে। খুব ক্ষুধা বোধ হ'লে সামান্ত কিছু জলযোগ কর্বে। অন্নাহার তু'বেলা কর্বে না।
- ৫। নিতান্ত সামাত্য বসন পর্বে। সামাত্য শয্যায় শয়ন কর্বে। এসকল নিজের নির্দিষ্ট রাখ্বে। দিনের বেলায় নিজা ত্যাগ কর্বে। সময়ে সময়ে সাধুসঙ্গ কর্বে, সাধুদের উপদেশ শ্রন্ধার সহিত শুন্বে। নিজের সাধনে বিশেষ-রূপে নিষ্ঠা রাখ্বে।

- ৬। কাহারও নিন্দা কর্বে না; কাহারও নিন্দা শুন্বে না; যে স্থানে নিন্দা হয় সে স্থান বিষবৎ ত্যাগ করবে।
- ৭। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব রাখ্বে না। যিনি যে ভাবে সাধন করেন তাঁকে সেই ভাবেই সাধন করতে উৎসাহ দিবে।
- ৮। কাহারও মনে কণ্ট দিবে না; সকলকেই সম্ভণ্ট রাখ তে চেন্টা কর্বে। অন্তের সেবা তোমার দারা যতদূর সম্ভব হয়, কর্বে। মনুষ্যু, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতির যথাসাধ্য সেবা কর্বে। নিজেকে অন্সের নিকটে ছোট মনে কর্বে। সকলকে মর্য্যাদা দিবে। প্রতি কার্য্যই বিচার ক'রে কর্বে। সর্ব্বদা প্রতি কার্য্যে বিচার ক'রে চললে কোন বিদ্ন হয় না।
- ৯। সর্বদা সত্য বাক্য বল্বে; সত্য ব্যবহার কর্বে। অসত্য কল্পনা মনেও আসতে দিবে না। কথা কম বল্বে।
- ১০। যুবতী দ্রীলোক স্পর্শ কর্বে না। দেব দর্শনে, গোলমালে, রাস্তায় ঘাটে বা অজ্ঞাতসারে স্পর্শ হ'লে তাহা স্পর্শমধ্যে গণ্য হবে না। অতি গোপনে নিজের কাজ ক'বে যাবে।
- ১১। সর্ব্বদাই খুব শুচি শুদ্ধ হ'য়ে থাক্বে। পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসবে।

এসমস্ত নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্তে পার্লে আগামী বৎসর আরও নিয়ম ব'লে দেওয়া যাবে।

এই সব নিয়ম উপদেশ করিয়া ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া থুব প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন। আমাকেও দলে দলে প্রাণায়াম করিতে বলিলেন, আমিও করিতে লাগিলাম। পরে তুর্গত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আমায় দীক্ষা দিলেন। এ সময়ে আনন্দে আমার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল। ভাবে অভিভূত হইয়া কতক্ষণ বদিয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে উঠিতে বলিলেন।

আমি ষেমনি ঠাকুরের ঘর হইতে বাহির হইলাম, অমনি দকলে কুঞ্জে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ব্রতের বিষয়ে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না।

### বিচারপূর্বক দানের উপদেশ।

বিকাল বেলা আমরা দকলে ঠাকুরের দঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিসজীদর্শনে বাহির হইলাম।
মন্দিরের নিকটে একটি বৃদ্ধকে দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ অভিশয় জরাতুর,
কালালবেশ। ঠাকুরের সম্প্রে আসিয়া, হাবভাবে মনোগত ভাব ব্যক্ত ক্রিভে
লাগিলেন। আমারা তাঁহার ইলিতে কিছুই ব্বিলাম না। এ দময়ে আমি ঠাকুরকে
জিজ্ঞানা করিলাম—'বৃদ্ধ কি বল্ছে?' ঠাকুর বলিলেন—'তোমার গায়ের কম্বলখানা
চায়।' আমি বলিলাম—''দিয়া দিব নাকি?" ঠাকুর বলিলেন—'ভোমার ইচ্ছা হ'লে
দিতে পার।' আমি তথন কম্বলখানা বৃদ্ধকে দিয়া, খালি গায়ে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন—'ভোমার গায়ের অস্যু কোন
কাপড় নাই?'' আমি বলিলাম—'ভিধু একখানা ছেড়া ধুতি আছে। আর কিছু নাই।
সকাল বেলা গায়ের আলোয়ানখানা একটি ভিখারীকে দিয়া দিয়াছি।'' ঠাকুর শুনিয়া
বলিলেন—'যে বস্তার অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পেতে হয় সেরূপে নিতান্ত আবশ্যকীয়
বস্তু ছেড়ে দিতে নাই। উহার অভাবে কন্ত হ'লে যদি একবারও দানের জন্য
অনুতাপ হয়, তবে সবই মাটি। এইজন্য সকল কার্যাই বিচার ক'রে কর্তে হয়।
য়াকু, ভগবান তোমার যোগাড় রেখেছেন।"

কুঞ্জে আদিয়া ঠাকুর মাঠাক্রণকে বলিলেন—তোমার আসনের কম্বলখানা কুলদাকে পেতে শুতে দিও। মাঠাক্রণ তংক্ষণাৎ আমাকে তাঁহার কম্বলখানা আনিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণীর বহুদিনের সাধন ভজনের কম্বল আসন পাইয়া, নিজেকে মহা ভাগ্যবান্ মনে ক্রিলাম। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল।

#### আদনের গ্রন্থ।

ভোরবেলা যথারীতি প্রাতঃক্রিয়া দমাপনান্তে যমুনায় যাইয়া স্নান ও তর্পণ করিলাম।
১০ই প্রাবণ, সোমবার; কয়েকদিনযাবৎ ব্রাহ্মবদ্ধু গুরুপ্রতি। দতীশচন্দ্রও আমার দঙ্গে তর্পণ
১২৯৭। করিতেছেন। তর্পণ করিয়া নাকি তাঁহার শরীর হাল্কা হাল্কা বোধ
হয়, মনেও তিনি একটা অপূর্বে আনন্দ অফুভব করেন। উহার একথা শুনিয়া অবধি
আমারও তর্পণের উপর প্রদ্ধা বৃদ্ধিত হইল। স্নানান্তে নিজের আসনে বৃদিয়া কিছু সময়
দাধন করিলাম। আমার প্রতি প্রত্যুহ এক এক অধ্যায় গীতাপাঠের আদেশ হইয়াছে;
অথচ গীতা আমার নাই। দাহদ করিয়া ঠাকুরের আসন্বরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার

গীতাথানি লইয়া আসিলাম। পরে পাঠান্তে পুনরায় উহা যথাস্থানে রাথিয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"আসনের গ্রন্থ কখনও স্থানান্তরিত কর্তে নাই, ফতি হয়।"

আমি। আমাকে গীতা পাঠ কর্তে বলেছেন, আমার গীতা নাই।

ঠাকুর। ঐ গীতাই তুমি স্বচ্ছদে পড়। অন্ত ঘরে না নিলেই হ'ল। আমার আসন্দরে ব'সে পড়তে পার।

আমি। আসন হইতে গ্রন্থখানি তুল্লেই তো স্থানান্থরিত করা হবে ? ঠাকুর। তাতে কোনও দোষ হয় না। আসনঘরে থাক্লেই হ'ল। দৃষ্টি সাধন।

অপরাত্তে কিয়ংকাল দৃষ্টিদাধন করিয়া, ঠাকুরকে আদিয়া জিজ্ঞানা করিলাম—অনেক-কাল্যাবং ক্ষিতিতেই দৃষ্টিদাধন ক'রে আদ্দি। এখন কি অন্ত ভূতে অভ্যাস কর্ব? ঠাকুর বলিলেন—না, এখনও এই কর। আরও পাকুক। একটায় ঠিক হ'য়ে গেলে অন্যটায় করা ভাল। একটিমাত্র বিন্দুতে সমস্তটি দৃষ্টি স্থির কর্তে হয়।

আমি। দৃষ্টিশাধনে কি উপকার হয় ? ঠাকুর বলিলেন—চক্ষু পরিফার হয় ;
দৃষ্টিশক্তি খুব বৃদ্ধি হয়। অতি দূরবর্তী বস্তু আর সূক্ষা বিষয় সকলও পরিফার
দেখা যায়। আর আর যা হয়, দৃষ্টি সাধন কর্তে কর্তেই তা বুঝ্বে।

'কর্তে কর্তেই বৃঝ্বে'—ঠাকুর এইরূপ বলায় আমার আর কোনও প্রশ্ন করিতে সাহদ হইল না। মনে করিলাম, এই কথা ছারাই আমাকে নীরব থাকিতে ইন্দিত করিলেন। আমি চুপ করিয়া বদিয়া নাম কর্তে লাগিলাম।

### শ্রীবিগ্রহদর্শনের উপদেশ।

কিছুকাল পরে ঠাকুর নিজ হইতে বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যত দিন থাক্বে, প্রত্যহ মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রো, উপকার পাবে। আমি বলিলাম— ঠাকুর তো পাধরের মূর্তি, উহা দর্শন ক'রে কি উপকার হবে ? আপনার সঙ্গে কতদিনই তো দর্শন কর্লাম। উপকার যে কি হ'ল তা তো বুঝ্লাম না।

ঠাকুর কহিলেন— যেসব স্থলে ভগবদ্বৃদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন, সেসব স্থানে ওসব ভাবের একটা যোগ থাকে। ওসব স্থানে গেলেই ভিতরের ধর্ম্মভাব সকল জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। এ কি কম উপকার ? আর এই শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহ সকল সাধারণ প্রস্তরমূত্তি নন। "ভক্তমাল" প'ড়েছ ? একবার প'ড়ো।

আমি জিজ্ঞাস। করিলাম—শ্রীবৃন্দাবনের এসব ঠাকুর কি কথা বলেন ? হাত পা নাড়েন ? সকলেই বলেন, এথানকার ঠাকুর সব জাগ্রত। কি রকম জাগ্রত ? ঠাকুর বলিলেন—

যাঁদের সেপ্রকার চোখ কাণ আছে, তাঁরা ঠাকুরের হাত পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন। এ সব বল্লে, সাধারণ লোকে বিশ্বাস কর্তে পার্বে কেন ?

### স্থা। গঙ্গার আবর্ত্তে নিমজ্জন।

মাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের চা-দেবার এখন বেশ স্থবন্দোবন্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কপাভাজন শ্রীযুক্ত রাখাল বাব্ (ব্রন্ধানন্দ স্বামী), ১৮ই শ্রাবণ, মললবার। প্রবোধচন্দ্র এবং দক্ষ বাবৃ নিত্য চা থাইতে আমাদের কুঞ্জে আদেন। কাঠিয়া বাবার আশ্রিত শ্রীযুক্ত অভয় বাবৃও প্রত্যহ আদিয়া থাকেন। সকলের চা-দেবার পর শ্রীধর শ্রীচৈতন্মচরিতামৃত পাঠ করেন। তংপরে ঠাকুরের আদেশমত অভয় বাবৃ "ইমিটেশন অফ্ ক্রাইই" পাঠ ও বলাহ্রবাদ করিয়া সকলকে শুনাইয়া থাকেন। ঠাকুর আজ এই পুস্তক্ষানির মথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"ইমিটেশন অফ্ ক্রাইষ্ট" নিত্য পাঠের উপযুক্ত। গ্রন্থানা যিনি লিখেছেন তিনি একজন মহাপুরুষ।

● সকলে চলিয়া গেলে, গত রাত্রের একটি স্বপ্রবৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। স্বপ্নটি এই—
নির্মাল, শীতল গলাজলে গলা পর্যান্ত নামিয়া প্রফুল্ল মনে স্নান করিতেছি, কোন দিকেই
আমার দৃষ্টি নাই। অকস্মাৎ প্রবল স্রোতে পড়িয়া গেলাম। স্রোতে আমাকে ভাদাইয়া
লইয়া চলিল। থুব সাঁতার কাটিতে জানি বলিয়া দে দিকে আমি ক্রক্ষেপও করিলাম না।
পরে যখন দেখিলাম তীর হইতে অনেকদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পারে যাইতে
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্রোত্রের প্রতিকৃলে সাঁতার কাটিতে গিয়া,
দর্কান্থ আমার অবদন্ন হইয়া পড়িল। তখন অতিবিক্ত প্রান্ত হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিতে
বাধ্য হইলাম। কয়েক মৃহুর্ত্ত পরে দেখি, অতি ভয়কর স্থানে আসিয়াছি। তরক্ষপরিশ্ল
বছ বিস্তৃত অবর্ত্তন্ন মণ্ডলাকারে সোঁ সোঁ শব্দে ঘূরিতে ঘূরিতে ক্রমশঃ নীচের দিকে একটি

অজ্ঞাতকেন্দ্র গহরের ষাইয়া পড়িতেছে। আমি সেই পাকজলের দলে করে ক্রমে ক্রমে পাতালতলে থাইতে লাগিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, স্থল-কূল কোথাও নাই। তথন ভাবিলাম, 'হায়, এ কি হইল ? পরমপবিত্রতোয়া দাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী গদার মধ্যে ছিলাম, ইহারই আবর্ত্তে পড়িয়া এখন রুমাতলে চলিলাম!' এমন দ্ময়ে হঠাৎ মেজ দাদা গদাতীরে আমিলেন, এবং আমার জীবনদঙ্কট অবস্থা দেখিয়া উন্মত্তবং হিতাহিত জ্ঞানশূল হইয়া অমনই গদায় বাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং অনতিবিল্যেই দাঁতার কাটিয়া আমার নিকটে পৌছিলেন। পরে বাম হস্তে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া তীরে উপনীত হইলেন। পরে উঠিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন—"স্বপ্ন যা দেখ্বে, লিখে রেখো। অনেক সময় স্বপ্নে ভবিষ্যুৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায়।"

\* \*

স্বপ্নের কথা হইতে হইতে নেজ দাদার কথা তুলিলাম। ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম— মেজ দাদা কি দীকা নিয়াছেন ?

ঠাকুর। দীক্ষা নিয়ে থাক্লে দেখা হ'লেই জান্বে। আমি কি প্রকারে জান্বো? আমাকে কি আর বল্বেন?

ঠাকুর। তিনি না জানালেও তুমি বুঝ্বে। এ শক্তি যাঁরা পান তাঁদের কাছে কি আর ছাপাতে পারে ?

আমি। আপনার কথায়ই ত ব্ঝা গেল, তিনি দীক্ষা পেয়েছেন। তবে স্পষ্ট ক'রে বলেন না কেন ?

ঠাকুর একটি বালকের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা বল্ব কি ক'রে ? তিনি যে আমাকে নিষেধ ক'রেছেন।"

ঠাকুরের এই কথা গুনিয়া দকলেই থুব হাদিয়া উঠিলেন।

### শ্রীরুন্দাবনের রজ।

শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়া দেখিতেছি, গুরুজাতাদের উচ্ছিইবিচার নাই, পরিষার পরিচ্ছন্ন থাকিবার কাহারও তেমন মতি নাই। আহারের পর সকলে এঁটো হাতে মাট মাথেন, উচ্ছিই মুখে মাট মলেন। তাঁহাদের হাতে জল দিতে গেলে, তাঁহারা আমাকে চাপিয়া ধরেন, আর জোর করিয়া ধ্লাবালি আমার হাতে মুথে ঘষিয়া দিয়া বলেন, 'এইবার পবিত্র হ'লি।' স্নান করিয়া আদিবার সময়েও আমার পরিষ্কার শরীরে কাদা মাটি ধূলা ডলিয়া দেন। আমি রাগ করিলে বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, পথের হু' দিক হইতে বৈষ্ণব বাবাজীরা আমাকে ঠাণ্ডা হইতে উপদেশ দিয়া বলেন—"ক্রোধ কর্বেন না। আনন্দ করুন। ওতে রাধারাণীর কুপা হয়, কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" গুরুত্রাতাদের ইহাতে আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আজ মধ্যাহ্ছে হরিবংশপাঠের পরে গুরুত্রাতাদের এসকল অনাচার অত্যাচার ও অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিকার প্রত্যাশায়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম, 'শ্রীবৃদ্ধাবনের মাটির কি এতই গুণ যে উহা লাগাইলে উচ্ছিইও গুদ্ধ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন— শ্রীবৃন্দাবনের মাটি নয়, রজ বল্তে হয়। ব্রজের রজ পরম পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের মাটির সহিত ইহার তুলনা হয় না। উচ্ছিষ্টাদি সমস্তই এই রজ লাগালে শুদ্ধ হয়; শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজেই অধিক পবিত্র হয়।

আমি বলিলাম--থেয়ে দেয়ে উচ্ছিষ্ট হাতে মূথে রজ লাগ্লেই শুদ্ধ হবে? জল আর দিতে হবে না?

ঠাকুর বলিলেন—আমি যখন প্রথম এখানে এলাম, আহারের পর জল দিয়েই পরিকার ক'রে আঁচাতাম; ব্রজবাসীরা আমাকে বল্লেন, "বাবা, ব্রজ-রজ লাগানেসে অউর অধিক শুদ্ধ হোতা হাায়।" আমাকে ছ'দিন এইপ্রকার বলাতে আমার মনে হ'ল, 'আচ্ছা দেখি না কেন ?' তৃতীয় দিনে আমি জল ব্যবহার না ক'রে হাতে মুখে রজ মাখ্তে লাগ্লাম। এইপ্রকার কর্তেই মন আমার একেবারে দিধাশৃশ্য হ'ল, উচ্ছিট্টের কোন একটা সংস্কারই রইল না। গঙ্গাজলে ধুলে যেমন পবিত্র বোধ হয়, আমার তেমনই বোধ হ'তে লাগ্ল। তার পর থেকে আমি এই রজ দিয়েই ড'লে ফেলি। পরিকারের জন্ম সামান্য একটু জল দিয়ে হাত মুখ ধুলেই হয়। এখানে ঠাকুরভোগের বাসন পর্যান্ত রজে ঘ'ষে নেয়, তাতেই পবিত্র হয়।

আমি জিজাস। করিলাম—ত্রজ-রজের নাকি বড়ই গুণ? উহা গায়ে মাথ লে নাকি সত্তপ্র বৃদ্ধি হয়? রজে বিশাস না হ'লে কি শুগু গায়ে মাথ লেই সত্তপ বৃদ্ধি হবে?

ঠাকুর বলিলেন—মেখে দেখ লেই বুঝতে পার। বিশ্বাস কর, আর নাই কর, বস্তুগুণ যাবে কোথায় ? কিছু দিন হ'ল একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রীর্ন্দাবনে এসেছিলেন। ছই তিন দিন বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে দাউজীর ওখানে এলেন। আমি তখন মন্দিরের কাছে ব'সে ছিলাম। কথায় কথায় আমাকে তিনি বল্লেন "মশায়, দেশে থাক্তে বৃন্দাবনের কত মাহাজ্যের কথাই শুনেছি। কিন্তু কই ? কিছুই ত দেখতে পেলাম না। রজের কত গুণ শুনেছিলাম, তাও তো কিছুই বৃঝ্লাম না। আর দশটি স্থান যেমন, এও তো তেমনই দেখছি।" আমি তাঁকে বল্লাম, 'রজের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনি একবার রজে প'ড়ে দেখুন দেখি।' তিনি একবার রজে মাথা ঠেকিয়ে বল্লেন, "কই, যেমন তেমনই তো।" আমি বল্লাম, 'গায়ের জামাটি খুলে ফেলুন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে রজে একবার গড়ায়ে নিন তার পর দেখুন কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না।' তিনি তখনই পরীক্ষা কর্তে জামাটা খুলে রজে গড়াতে লাগ্লেন। ছ'তিন গড়ান দিতেই তাঁর কি হ'ল, তিনিই জানেন, হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, "মশায় আমি ঘোর অবিশ্বাসী; কিন্তু, জীবনে কখনও রজের এ গুণ ভুল্ব না।"

ঠাকুর এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া, নানা দৃষ্টান্ত তুলিয়া, রজের অগাধাবণ মাহাত্ম্যের কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে ঠাকুরদর্শনে বাহির হইলাম।

### মথুরার পথে শ্রীধরের কীর্তি।

আর আর দিনের ভায় বেলা ন'টার মধ্যেই আদনের কার্য্য শেষ করিলাম। ঠাকুর

শোমাকে ডাকিয়া বলিলেন—কয়দিন হরিমোহন জ্বরে বড় কণ্ঠ
পাচ্ছেন। তোমাকে দেখতে চান। মনোমোহনের (মথুরায় য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন) বাসায় আছেন। আজই তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত।
পীড়িত অবস্থায় কেহ দেখ্তে চাইলে যেতে হয়। এখনই তুমি একবার যাও।

আমি বলিলাম—"আমি পথ চিনি না, মনোমোহন বাবুর বাদাও চিনি না। কার দক্ষে যাব ?" ঠাকুর শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—"কুলদাকে মথুরায় মনোমোহনের বাদায় নিয়ে যাও। কুলদা মথুরায় যায় নাই; হাসপাতালও চেনে না।"

শ্রীধরের সঙ্গে চলিলাম। সতীশও আমাদের সঙ্গে হ্রিমোহনকে দেখিতে চলিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু কটে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা মধুরায় পৌছিলাম। স্থামিদ্রী হ্রিমোহন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আরাম পাইলেন। কতক্ষণ সেধানে বিশ্রাম ক্রিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইলাম। শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। সারাটি রাস্তা তিনি আমাদিগকে বিষম ভোগাইয়াছেন। মনোমোহন বাবুর বাদায় আমাদের পৌছাইয়া দিয়াই,
কিছু না বলিয়া অনায়াসে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে চম্পট্ মারিয়াছেন। আমরা রাস্তা ঘাট
কিছুই জানি না। বেলা প্রায় তিনটার সময়ে কুঞ্জে পৌছিলাম। আহারাদি করিয়া
ঠাকুরের নিকটে বদামাত্রই ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীধর তোমাদের ঠিক রাস্তা ধ'রে নিয়ে
গিয়েছিলেন তো? কোন গোলমাল তো করেন নাই ?"

উত্তবে আমি বলিতে লাগিলাম—কুঞ্জ হইতে বাহিব হইবার সময়েই শ্রীধর হাত মুখ নাড়া দিয়া, 'চল্ মথুরায় চল্, এবার তোদের মথুরা দেখাব;' বলিয়াই, লঘা লঘা পা ফেলিয়া দোলা উন্টাদিকে বংশীবটে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সেথান হইতে যমুনার তীরে তীরে একেবারে রাধাবারে লইয়া গেলেন। জন্মলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীধর বলিলেন "দোজা চল।" আমরা বলিলাম, 'পথ কোথায়?' শ্রীধর তথন ক্রতপদে বনের ভিতরে আমাদিগকে ঘুরাইতে লাগিলেন। একই স্থানে তুই তিন বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বুঝিলাম শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। তথন ধীরে ধীরে জিজাসা করিলাম, 'ভাই শ্রীধর, মথুরা কোন দিকে ?' শ্রীধর উত্তর করিলেন "ময়্র দেখ।" আমরা আর কি করি ? চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে শ্রীধর পরিকার পথে না চলিয়া রাস্তার ডাহিনে বামে বনের ভিতর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরাও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বছক্ষণ জন্মলের মধ্যে ছুটাছুট করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে হুর্জোগ ভূগিতে ভূগিতে, অবশেষে আমরা একটা বিস্তৃত ময়দানের সন্মুধে উপস্থিত হইলাম। তথন শ্রীধরকে নিকটে পাইয়া আবার জিজাসা করিলাম, "ভাই শ্রীধর, মথুরা আর কতদ্র ?" শ্রীধর রান্তার উপরে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন, "নমস্থার কর। এই গাছ গোঁদাই আবিভার করেছেন।" আমরা বৃক্ষটিকে নমস্কার করিয়া দেখি, বৃক্ষটির দর্বাকে দেবমূর্ত্তি; গোড়ার দিকে স্পাষ্টরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশাদির মৃত্তি আপনা আপনি হইয়া রহিয়াছে। হাতে তৈয়ারি মাটির পুতুলের মত, এত পরিষ্কার দেবমূর্ত্তি বৃক্ষে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া আবাক্ হইলাম। সতীশ ও আমি মৃতিগুলি মনোধোগের সহিত দেখিতেছি, সংসা শ্রীধর আবার ময়দানের মধ্যদিয়া ছুটিয়া চলিলেন। আমরা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া একটি বস্তিতে পৌছিলাম। এ বস্তির নানা কর্দধ্য স্থানের উপর দিয়া আমাদিপকে লইয়া গিয়া, আবার একটা প্রকাণ্ড মাঠে নিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর ঐ বিস্তৃত মাঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছুক্ষণ থুব ধীরে ধীরে চলিলেন। পরে ময়দানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াই আমাদিগকে কিছু না বলিয়া লম্বা দৌড় মারিলেন। আমরা উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর তথন, একবার ডাহিনে একবার বামে, উর্দ্বাদে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরা রান্তা ঘাট কিছুই চিনি না; কি করিব? উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলাম। এই ভোগ ভূগিয়া, অনেকক্ষণ পরে আমরা উহার সঙ্গে যমুনার তীরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীধর তথন ঘাদবনের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কিছু দূরে গিয়া, অকস্মাৎ "জনজন্তরে, জনজন্ত", বলিয়া ঘাসের উপর দিয়া দৌড় মারিলেন। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছটিলাম। কিছু দূর গিয়া আমরা একটি ছোট খালের পাড়ে পৌছিলাম। তথন শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীধর, এ কোথায় আন্লে?" শ্রীধর বলিলেন "থাল পার হও।" আমরা বলিলাম, "তুমি আগে যাও।" তিনি বলিলেন, "সাঁতার জানি না।" সতীশ তথন ধমক দিয়া বলিলেন, "এদ, এবার তোমাকে জলে চুবাব।" খ্রীধর অমনি অগ্রপশ্চাতে একবার তাকাইয়া সোজা দৌড় মারিলেন। আমরা অমুপায় হইয়া উহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। শ্রীধর, একটা স্থানে কতকগুলি হাড় দেখিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, হাড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে আমাদের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দতীশ রলিলেন—"এধির ও কি করছ? ওগুলো যে গরুর হাড়! ছি: ছি:।" একথা শুনিয়াই শ্রীবর "দাঁড়া শালা", বলিয়া গক্তর প্রকাণ্ড মেরুদণ্ডের হাড়থানা কাঁধে তুলিয়া সতীশকে তাড়া করিয়া আদিলেন। 'পাগলা শালা এইবার খুন কর্বে রে' বলিয়া দতীণ দৌড় মারিলেন, আমিও প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর আমাদের ধবে ধরে অবস্থা। এ সময়ে গত্যন্তর না পাইয়া স্তীশের সঙ্গে আমিও থালে বাঁাপাইয়া পড়িলাম। শ্রীধরও ছুটিয়া আদিয়া দেই হাড় লইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর পাঁতার জানেন না; চুবুনি খাইতে খাইতে হাড় ছাড়িয়া দিলেন। তখন আমরাও কোন প্রকারে উহাকে টানাটানি করিয়া অপর পারে তুলিলাম। পরে অতি কটে উহার সঙ্গে মথুরায় মনোমোহন বাবুর বাদায় গিয়া পৌছিলাম। স্বামিজী হরিমোহনকে দেখিলাম, তিনি একটু তাল আছেন। আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি এখানে আদিবেন। শ্রীধর মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে আমাদের জলধাবার জল কয়েক আনা পয়দা আদায় করিয়া বলিলেন—"ভাই, তোরা একটু ব'ন, তোদের জন্ম ছোলাভাজা নিয়ে আদি।" এই বলিয়া শ্রীধর দেথান হইতে দোকা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; এবং আমাদের জলথাবার সেই পরদা দিয়া একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়াছেন। আমরা উহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া পরে চলিয়া আসিয়াছি।"

ঠাকুর শ্রীধরের এই দব পাগ্লামীর কথা শুনিয়া খুব হাদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আমোদ দেখিয়া আমাদেরও খুব আনন্দ হইল। ধন্ত শ্রীধর। তুমিই ধন্ত। দাধন ভজন অপেক্ষাও তোমার এই পাগ্লামী শ্রেষ্ঠ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—ঐ বৃক্ষটি কি আপনিই প্রথম বের করেছিলেন ? ঐ সব মৃত্তিতে সিন্দুরাদির ফোঁটাও ত দেখ তে পেলাম।

ঠাকুর ব্লিলেন—পঞ্জোশী পরিক্রমা কর্বার সময়ে ঐ গাছটি দেখি। তখন পর্য্যন্ত গাছটির দিকে কারো লক্ষ্য পড়ে নাই। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ঐ গাছে ওসব দেব-দেবীর মৃত্তি দেখাতেই তাঁরা প্রচার ক'রে দেন। এখন পাণ্ডারা ঐ গাছটি দেখায়ে যাত্রীদের নিকট হ'তে প্রণামী নেন; সিন্দুরও পাণ্ডারাই দিয়েছেন।

আমি বলিল।ম—"গাছটি কিন্তু বড়ই অড়ুত। শুনিলাম ঐ সব দেবদেবীরা নাকি সত্য সভ্যই ঐ গাছে আছেন। দেবদেবীরা ওথানে ঐ জঙ্গলে গাছ আশ্রর ক'রে থাক্বেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন – আরে বাপু, কত দেবদেবী, ঋষি মুনি এই শ্রীর্ন্দাবনের রজ পাবার জন্ম লালায়িত! এ স্থানে প্রত্যেকটি রজের কণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।

অতঃপর, ঐাকুনাবনের রজের মাহাত্ম্য ঠাকুরের ঐামূথে শুনিতে শুনিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমরাও দাউজীঠাকুরের আরতি দেখিতে নীচে নামিয়া আদিলাম।

### স্বপ্ন। সংসার কর্তে হবে না।

ভোর রাত্রিতে একটি স্থপ্ন দেখিয়া মনটা বড় অস্থির হইয়া আছে। অবসরমত ১৭ইশাবন, ১২৯৭; ঠাকুরকে স্থপটি শুনাইলাম—একটি নির্জ্জন মনোরম স্থানে পাঁচটি শুনাবার। মহাপুরুষ আপনাপন আসনে থাকিয়া ধর্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন বহিয়াছেন; আমি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারদীর ব্রন্ধচারী মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি সকলের চরণোদ্দেশে সাষ্টান্ধ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলাম। মহাপুরুষেরা আমাকে দেখিয়া সকলে একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি গু তুমি এখানে কেন গু কি চাও? তোমার যে কর্ম এখনও শেষ হয় নাই। সংসারের তের কর্ম্ম তোমাকে কর্তে হবে।" আমি বলিলাম, 'সংসারকর্ম যদি আমার

প্রাবন্ধে থাকে, হবে। তবে প্রারন্ধ কর্ম তো আমার ঠাকুরেরই হাতের মুটে। তিনি যা বল্বেন তাই তো কর্ম। তা ছাড়া আবার কর্ম কি? আল্ঞা আমার গুরুদেবকে গিয়া জিজ্ঞাদা করি, তিনি আমাকে সংশার কর্তে বলেন কিনা।' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আমি আপনার নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাপুরুষদের কথা আপনাকে বলিয়া, জিজ্ঞাদা করিলাম, "আমাকে কি কর্মপাশ হইতে মুক্ত কর্বেন না? সতাই কি তবে আমাকে আবার সেই সংসার কর্তে হবে?" আপনি আমার প্রতি স্বেহভাবে দৃষ্টি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—''না, না, সংসার আর তোমাকে কর্তে হবে না।'' এই কথা কয়টি শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। "এই স্বপ্নটি কি সত্য?"

ঠাকুর বিদলেন – এসব স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তোমার আর সংসারকর্ম্ম কিংবা ঘর গৃহস্থালী কর্তে হবে না। স্বপ্নটি লিখে রেখো। এখন থেকে সব স্বপ্নই লিখো। আরও কত দেখবে।

## बुक्क तुर्शी रेवस्थवी सहार्भू क्य।

গত কল্য শ্রীর্ন্দাবন পরিক্রমার পথে বড় রান্ডার ধারে ধে পুরাতন বটরুক্টি দর্শন করিয়া আদিয়াছি, দেই রুক্টি সম্বন্ধে ত্'চার কথা তুলিতেই অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীর্ন্দাবনে রুক্তরণে কত মহাপুক্ষ আছেন, বলা ষায় না। গুরুদেব নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতে লাগিলেন—একদিন আমি বেড়াতে বেড়াতে রাধাবাগে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। যমুনাতীরে একটু নির্জ্জন স্থান দেখে দেখানে একটি র্ক্তের তলে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলাম। একটু পরেই 'সর্ সর্' শব্দ আমার কাণে আস্তেলাগল। চেয়ে দেখি, সন্মুখে একটি গাছ কাঁপছে। দেখে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি বৃক্তটির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্লাম বৃক্ষ আর নাই, একটি পরম স্থানর বৈষ্ণর মহাত্ম। সেথানে দাঁড়ায়ে আছেন। তাঁর ছাদশান্ধে যথারীতি তিলক, গলায় কন্তি, তুলসীর মালা, হাতেও জপের তুলসীমালা রয়েছে। আমি তাঁর বিষয়ে জান্তে ইচ্ছা করায় তিনি আমাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন, আর বল্লেন "এখানে আমি বৃক্তরূপে আছি।" আরও অনেক কথা ব'লে তিনি তখনই আবার বৃক্তরূপী হ'লেন। আমি একথা তৃ'একটি বৈষ্ণবকে বলায় তাঁহারা বিশ্বাস কর্তে পার্লেন না, বরং উপহাস ক'রে গৌর শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে বল্লেন।

শিরোমণি মহাশয় আমাকে ওবিষয় জিজ্ঞানা করাতে আমি সব তাঁকে পরিকাররপে বল্লাম। তিনি শুনে রজে গড়াতে লাগ্লেন, কাঁদ্তে লাগ্লেন; পরে আমাকে বল্লেন— "প্রভু, এসব কথা যাকে তাকে বল্বেন না; বিশ্বাস কর্তে পার্বে না, উপহাস কর্বে।"

ভনিলাম পরে গৌর শিরোমণি মহাশয়ও রাধাবাগে এই বৃক্ষরপী বৈষ্ণব মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম—মহাত্মারা আবার এথানে বৃক্ষরূপে থাকেন কেন?

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীর্ন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। অপ্রাকৃত লীলা এস্থানে নিত্যই হচ্ছে। বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা নিরুদ্ধেগে তাহাই দর্শন কর্তে রুক্ষাদিরূপে রয়েছেন; বজধামে বাস ক'রে আনন্দে ভজন করেন, আর লীলা দর্শন করেন।

আমি বলিলাম—বৃক্ষরণে যে দব মহাপুক্ষ বৃদ্ধাবনে আছেন, তাঁহাদের ত আর সাধারণ লোকে জান্তে পারে না। বৃক্ষের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার কর্লে ওসব মহাপুরুষদের কোনও ক্ষতি হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—এই জন্ম ব্রজের বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নাই। অত্যাচার কর্লে তাঁদের ক্ষতি খুবই হয়। এই ত কিছুদিন হয় একটি বৃক্ষের উপরে অত্যাচার করায় ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়ে গেল।

বিষয়টি কি, জানিবার জন্ম কোতৃহল প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—এখানে নিকটেই একটি কুঞ্জে অনেক দিনের একটি স্থাপর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজী গাছটিকে খুব সেবা যত্ন কর্তেন। এক দিন ওখানকার একটি বৈষ্ণব যুবতী রজঃস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে ধর্লেন। রাত্রিতে বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন—একজন বৈষ্ণব ব্রন্ধানারী তাঁকে এসে বল্লেন—"তোমার এই কুঞ্জে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুদ্ধ কাম-কল্মিত অবস্থায় বৃক্ষকে বারংবার জড়ায়ে ধরেছে। এতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েচে; তাই আমি এস্থান ত্যাগ করলাম।" বাবাজী সকালে উঠে দেখ্লেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। আমরাও যেয়ে দেখ্লাম, একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বড় বৃক্ষটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।

ঠাকুরের এশব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। মুদ্দেরে যাহা ঘটিয়াছিল, দেই গোলাপ গাছের কথা আমার আজ মনে পড়িল। ঠাকুরকে সেই গাছ ক্য়টির কথা বলায়, তিনি বলিলেন—যথার্থ ভাবে সেবা কর্তে পার্লে ব্ক্সের কথাও শুনা যায়। শীবৃন্দাবনের বৃক্ষ দকল বান্তবিকই অভুত। ছোট বড় সমন্তগুলি বৃক্ষেরই শাথাপ্রশাথা লতার মত ঝুলিয়া ভূমির দিকে পড়িয়াছে, পাড়াগুলি পর্যন্ত বোটার দহিত নিয়মৃথ। এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। নিধুবনে এবং অন্তান্ত প্রাচীন কুঞ্জেও বনে বড় বড় বৃক্ষদকল রজে লুটাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। উর্দ্ধিকে কেন যে বৃক্ষ উঠে না, তাহা কিছুই বৃঝিতেছি না। বছদিনের অভি পুরাতন অনেক বৃক্ষকে এসকল বনে লতা বলিয়া ভ্রম হয়। অভুত ব্রজভূমি! ভূমিবই বোধ হয় এই গুণ যে, মন্তক তুলিতে দেয় না। উদ্ধত প্রকৃতি তৃষ্কিনীত লোকও শীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাদ কর্লে, রজঃপ্রভাবে নতমন্তক হয়, ইহা আর অবিশাদ করিতে ইচ্ছা হয় না। অপরাপর শৃত শত দোষ থাকা দত্বেও ব্রজ্বাদিগণের স্বভাব মৃত্ এবং বিনীত দেখিতেছি।

## শ্রীরন্দাবনে হুরন্ত মশা।

প্রীবৃন্দাবনে সারাদিন আনন্দ, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই আতঙ্ক। বেলা শেষ হ'তে থাক্লেই মশার উৎপাতের কথা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। এমন ত্রস্ত মশা আর কোথাও দেখি নাই। রাত্রি হ'লেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আনিয়া গায়ে পড়ে। ঘুমাইবার তো যোই নাই, একস্থানে স্থির হইয়া একটুকু বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সারাবাত ছট্ণট্ করিয়া কাটাই; মনে হয়, কতক্ষণে আবার ভোর হবে। রাত্রিতে ঠাকুরও ঘরে না থাকিয়া এখনও পৃর্করৎ বারেন্দাতেই বিদিয়া থাকেন। মাঠাকুরাণীও সমস্ত রাত্তি পাথা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাভাদ করেন। ঠাকুর ত্ব'তিনবার মাঠাকুরাণীকে বিশ্রাম করিতে বলেন ; কিন্তু মা দেকথা ভনেন না, স্থিরভাবে ভোর প্রয়স্ত মশা তাড়াইয়া থাকেন। হাওয়া করিয়া মাঠাক্কণ ঠাকুরের দেবায়ই সারারাত্রি কাটাইয়া দেন। ওদিকে কুতু মশার কামড়ে ছট্ফট্ করেন। খ্বই কই। ঠাকুরের একথানা মশারি ছিল-কিন্ত তাহা তিনি ব্যবহার করিতে পান নাই। এীর্ন্দাবনে পঁছছিয়া ক্য়দিন পরেই শ্রীযুক্ত রাথাল বাবু ( ব্রহ্মানন্দ স্বামী ) জরে শ্যাগেত হইয়া পড়েন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখেন, রাখালবাবু অন্ধকার ঘরে পড়িয়া আছেন। ঠাকুর অমনি কুঞ্জে আসিয়া নিজের মশারিখানা, দড়ি এবং ৪টি লোহার কাঠি লইয়া রাখালবাব্র ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রাখালবাব্র বিছানার উপরে নীরবে উহা টালাইয়া রাখিয়া চলিয়া আদিলেন। আজ কথায় কথায় কুতু ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, জীবৃন্দাবনে তো হিংদা কর্তে নাই, কিন্ত রাত্রে মশা ভাড়াতে বে হিংসা হ'য়ে পড়ে ?"

ঠাকুর বলিলেন—তুই মশা মারিস্ নাকি ? তু'চার দিন মশাকে কামড়াতে দে না ? পরে দেখ্বি, মশার কামড় আর লাগ্বে না ।

কুতু বলিলেন—তোমার কি মশার কামড় লাগে না?

ঠাকুর বলিলেন—এখন আর লাগে না। প্রথম যখন এনেছিলাম, তখন খুব লেগেছিল। এক দিন মণা ভাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে গিয়ে দেখি মশাতে হাত পরিপূর্ণ! তখন আর কি কর্ব? ভাড়াতে গেলেই তো শত শত মশা ম'রে যাবে। আমি তখন হাত পা নাড়াচাড়া না ক'রে একভাবেই রইলাম। সারা রাত আমার এত রক্ত খেল যে, ভোরে উঠে আমার শরীর অবশ বোধ হ'তে লাগ্ল। কিন্তু তাতে আমার কোনও ক্ষতি হ'ল না, বড়ই উপকার হ'ল। তখন প্রতিদিন আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত। মশা যেদিন্ ওরূপ কামড়াল দেদিন থেকে আর আমার জ্বর হয় নাই। মশাতে ম্যালেরিয়ার বিষ সমস্ত চুষে নিল। সেদিন থেকে মশার কামড়ও আমার আর লাগে না। ভোরা একটু স'য়ে থাক্তে পারিস্ না? ছ'এক দিন স'য়ে থেকে দেখ্ দেখি, পরে আর লাগে কি না? আর না হয় মশাকে একটু বল্লেই তো পারিস্যে আমায় কামড়াইও না। তা হ'লেই তো হয়।

কুত। ই্যা! মশাদের বল্লেই তারা শুন্বে কিনা?

ঠাকুর। শুন্বে না ? আচ্ছা, আমি ব'লে দেই, দেখ দেখি শুনে কি না ? "মশা, তোমরা কুতুকে কামড়াইও না।" যা, এর পরে যদি তোকে মশায় কামড়ায় আমকে বলিস্।

## সাধনে নানা অনুভূতির ক্রম।

আহারাতে হরিবংশপাঠের পর আমরা সকলেই গুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছি, ১৮ই প্রাবণ, ১২৯৭; গুরুদেব নিজ হইতেই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—দর্শনের বিষয়ে শনিবার। যেমন ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে ধীরে ধীরে পরিফাররাপে প্রকাশ হয়, প্রবণও ঠিক সেইরাপই হ'য়ে থাকে। প্রবণের আরন্তে একরাপ কিচ্কিচ্ শব্দ কাণের মধ্যে প্রথম প্রথম শুন্তে পাওয়া যায়। এ শব্দ হ'তেই যদি বিরক্ত হ'য়ে অগ্রাহ্য করা যায়, তা হ'লে অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।

নাম কর্তে কর্তে বেশ নিষ্ঠাপ্র্বিক ঐ শব্দ শুন্তে হয়; নিষ্ঠা রাখ্লেই ধীরে ধীরে সকল প্রকার শব্দ শুন্তে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্ত শব্দের ন্যায় এ শব্দ নয়, এর মধ্যে একট্ বিশেষত্ব থাক্বেই। তা প্রথম থেকেই টের পাওয়া যায়। নিষ্ঠা রেখে স্থির চিত্তে ঐ সকল শব্দ শুন্লেই ক্রমে ক্রমে কথাও শুনা যায়। তথন আলাপ করা যায়, জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পাওয়া যায়। আলাপ না করা পর্যান্ত যথার্থ বিশ্বাসটি কিন্তু হয় না। বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে আলাপকারীর অঙ্গাদি স্পর্শও ক্রমে ক্রমে পরিকাররূপে হ'য়ে থাকে। এই স্পর্শ পাঞ্চভৌতিক স্পর্শ নয়। এ স্পর্শ অন্য রকমের। এ সব যথন হয় তথনই ঠিক বৢঝা যায়; নিয়মমত সাধন ক'রে গেলে এসব অবস্থা সকলেরই হবে। ইচ্ছা কর্লেও হবে, না কর্লেও হবে। ঠিক সময়টি হ'লেই হবে। এই প্রকার আরও অনেক কথা বিলয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। সে সব কথা আমি কিছুই ব্ঝিলাম না। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব দর্শন স্পর্শন শ্রবণাদির জন্ম এবং নানাপ্রকার অলৌকিক ঐখর্য্য লাভ কর্বার জন্ম অন্য কোনপ্রকার সাধন করতে হয় কি ?

ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তরে 'এই নামেই সব' বলিয়া কিছুক্ষণ চূপ করিয়া রহিলেন, পরে
নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন— একমাত্র শ্বাস প্রাধাসে নাম অভ্যস্ত হ'লে
সমস্তই হয়। শরীর হইতে আমি পৃথক্ এটি পরিষ্কার জ্ঞান না হ'লে ওসব
অবস্থা হয় না। 'শরীর হ'তে আমি পৃথক্ বুঝ্তে হ'লে, শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্তে
হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাও বড় সহজ নয়; তিন চার লক্ষ্ণ নাম কর, বা
তিন চার কোটীই নাম কর, শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার
কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অন্যপ্রকার। সহজ শ্বাস প্রশ্বাসে একবার
ঠিক্মত নামটি গেঁথে গেলেই আত্মদর্শন হয়। 'শরীর হ'তে আত্মা পৃথক' জেনে,
একটু স্থির হ'তে পার্লেই, সেই আত্মার নানাপ্রকার ক্ষমতা জন্মে। তখন ঐ
আত্মা অনেক অলৌকিক কার্য্য অনায়াসে কর্তে পারে।

ঠাকুরের কথায় আমার গুরুতর ভ্রমের সংশোধন হইল। ২১৬০০ (একুশ হাজার ছয় শত) নাম সংখ্যা করিয়া প্রত্যাহ জ্বপ করাও, অল্প সময় খাসপ্রখাদে নাম জ্বপের চেটার তুল্য নয়। স্বতরাং ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হইয়া, আমার সেই সংখ্যাজ্বপের পরিচয় আব দিলাম না। জিজ্ঞাদা করিলাম, আত্মার এপ্রকার ক্ষমতা জন্মালেও তথন কোন প্রকার অলৌকিক কার্য্য ক্রায় কি কিছু অনিষ্ট হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—অনেককে দেখা গিয়াছে, ঐরূপ একটু ঐশ্বর্য্য হ'তে না হ'তেই উহা প্রয়োগ ক'রে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছেন। ঐ ঐশ্বর্য়েতে ক'রে নানাপ্রকার সম্পদ্বৃদ্ধি, রোগারোগ্য এবং ইচ্ছাকুযায়ী আরও অনেক অলোকিক কার্য্য কর্বার ক্ষমতা হয় সত্য, কিন্তু ধর্মালাভের পথে উহা বিষম বিত্ম ও প্রলোভন। ঐ সকল ঐশ্বর্যালাভ হওরা মাত্রই শক্তি প্রয়োগ কর্তে নাই। তা হ'লেই ক্রমে ক্রমে নানা আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর শক্তি প্রয়োগ কর্লেই অল্পকালের মধ্যে তার সর্বনাশ হয়; ধর্মা কর্মা তো চুলায় যায়, ঐ শক্তিও নষ্ট হয়। কিন্তু উহা এমনই প্রলোভন যে, একটু কিছু হ'তে না হ'তেই শক্তি প্রয়োগ কর্তে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে বড়ই সাবধানে থাক্তে হয়।

# লালদম্বন্ধে ঠাকুরের অনুশাসন।

প্রদদক্রমে মাঠাক্রণ এই সময়ে লালের কথা তুলিয়া বলিলেন, "লালের ভিতরে অনেক আশ্রে শক্তি দেখেছি। অনেকের অতীত জীবনের এমন দব গোপনীয় বিষয় তাদের বলেছেন যাহা তারা ব্যতীত দংদারে আর কেহই জানে না। অনেকের ভবিশ্বতের কথাও পরিসার বলে দেন। সাধারণ কথায়ও লালের এমন একটা শক্তি যে, যারা তা শুনে মুগ্ন হ'য়ে পড়ে। যোগজীবন ঘরে বদে পড়াশুনা কর্তো, আর লাল গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে থেকে একপ্রকার শব্দ কর্তেন; ঐ শব্দের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজীবন তা শুনে আর ঘরে থাক্তে পার্তো না; পড়া ফেলে লালের কাছে অমনই ছুটে যেত। এই দব কারণেই যোগজীবন পরীক্ষাটা পাশ কর্তে পার্ল না।" মাঠাক্রণ লালের সম্বন্ধে আরও অনেক ঐশ্র্যির কথা বলিলেন। তথন আমিও ক্রমে ভাগলপুরে লালের ঐশ্র্যা প্রকাশের কথা বলিলাম। ঠাকুর সমস্ত কথা স্থিরভাবে শুনিয়া বলিলেন—পুনঃ পুনঃ লালকে এসব কর্তে নিষেধ করেছি, কিছুতেই কথা শুনে না। এর পর ঠেকে শিখ্বে।

আমি একথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, কেন? কতকগুলি লোকের জীবনের ভার আপনিই তো লালের উপর দিয়াছেন; লালের মুথে শুন্লাম, তাদেরই কলাাণ কর্তে সে সাধ্যমত চেটা করে। ঠাকুর বলিলেন - সে কি ? তুমি কি বল্ছ ? পরিকার ক'রে বল। লাল তোমাকে কি বলেছিলেন, ঠিক্ তাই বল।

ঠাকুর এভাবে আমাকে ঐ বিষয় বল্ভে আদেশ করায় আমি বলিলাম—"লাল আমাকে পূর্বেও একবার বলেছিলেন, এবারেও ভাগলপুরে বল্লেন, 'গোঁসাই বুদ্ধ হয়েছেন, এতগুলি লোকের বোঝা কত আর ভিনি বহন কর্বেন? তাই আমাদের এই তিনজনের উপরে দকলের ভার বিভাগ ক'রে দিয়েছেন; কতক শ্রামাকান্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বিহারীনামে একটি পশ্চিমা সন্মাদী গুরুভাইয়ের উপর, আর কতকগুলি আমার উপর।" আমি জিঙ্গাদা করিলাম—'আমি কাহার ভাগে পড়েছি?' লাল উত্তরে বলিলেন—'তৃমি আমার ভাগে আছ।' ঠাকুর এদব কথা শুনিয়া বলিলেন—বটে, এতটা হয়েছে? বড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ করেছে। মহাপুরুষদের কুপায় সামান্ত একটু সর্বপবিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্ছে। খুব শীঘ্রই এ কণাটুকু তুলে নিলে, সে যে নিজে কি তখন বেশ বুঝ্বে। থাম, ব্যস্ত নাই।

এই বলিয়া, আদনে উপবিষ্ট রহিয়াই ঠাকুর একবার একটু দক্ষিণেও বামে নড়িলেন, তথনই আমার মনে হইল, 'আজ প্রলয় ঘটল, লালের দর্বনাশ হইল, আর নিস্তার নাই।'

# সাধনপ্রভাবে দেহতত্ত্ববোধ।

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম,—'দেহতত্ত্ব শিক্ষা না থাক্লে দেহের কোথায় কি রোগ, কেন রোগ, ইহা কিরুপে জানা যায় ? আরোগ্যই বা কিরুপে হওয়া দন্তব ?'

ঠাকুর বলিলেন—এ শরীর থেকে আত্মা যে ভিন্ন, এটি বেশ পরিফাররাপে উপলব্ধি হ'লেই, স্থূল শরীরের কোথায় কি আছে, সমস্ত ঠিক্ ঠিক্ চোখে পড়ে। তখন শরীরের উপরের ও ভিতরের সকল স্থানের চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ী ভূড়ী, শিরা ধমনী, যা কিছু আছে স্পষ্ট দেখা যায়। তখন শরীরের কোন্স্থানে কোন্বস্তুর অভাব, কোথায় কিসের আবিক্য, তাহাও ধরা যায়; পৃথিবীর কোন্বস্তুর সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, তাহাও পার্কার বুঝ্তে পারা যায়।

#### গৈরিক কি ?

সভীশ কথাপ্রদঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—'গৈরিকবসন পরার কি একটা অবস্থা আছে, না ধর্মার্থীরা ইচ্ছা করিলেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—গৈরিকগ্রহণ, ভত্মলেপন, দণ্ড, কমণ্ডলু ও চিম্টা প্রভৃতি ধারণ, এ সকলেরই একটা একটা বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে। সেই সব অবস্থা লাভ হ'লেই ওসব চিহ্ন ধারণ করবার অধিকার হয়; না হ'লে বিভ্ন্ননা, অপরাধ হয়। আজ কাল এসব বিষয়ে বিচার না থাকায় বিষম অনিষ্ট হ'চ্ছে। তোমাদের ওসব নিয়ে এখন কোনও প্রয়োজন নাই। অবস্থাটি হ'লে ওসব গ্রহণ কর্তে পার্বে। শাস্ত্রে আছে—ভগবতীর রজঃ হ'তে গৈরিক হয়েছে। গৈরিক বসনকে ভগবান্বস্ত্র বলে। ভগবান্ নারায়ণের ঐ বসন। দেবদেবী, ঋষি-মুনি, যোগী মহাপুরুষদের উহা বড়ই আদরের ও সম্মানের বস্তু। উহা গ্রহণ ক'রে যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে না পার্লে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিকবসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দু বীর্য্যপাত হ'লে সমস্ত দেবদেবী, ঋষি-মুনি, সিদ্ধ মহাআদের শাপগ্রস্ত হ'তে হয়। পূর্বের্ব এসব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল, শাসন ছিল, জিনিসেরও ঠিক মর্য্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা, কে শাসন কর্বে ? তাই ফিরিওয়ালারাও গৈরিক-বসন পর্ছে।

### নিত্য নূতন তত্ত্বের প্রকাশ; পরতত্ত্ব।

আহারান্তে হরিবংশ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিদিয়া থাকি; ঠাকুর নিজহইতে কোনও কথা তুলিলেই সাহস করিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন করি। যে দিন কথাবার্ত্তা
হয়, দেদিন মাঠাক্ষণও বাসায় থাকেন; তাহা না হইলে শ্রীধরের সঙ্গে কুতুকে লইয়া
দর্শনে চলিয়া যান। ঠাকুর যে দিন বাহির হন, আমরা সকলেই তাঁহার অন্থগামী হইয়া
থাকি; আর যেদিন ঠাকুর বাসায় থাকেন, বাসার অন্তান্ত সকলে দর্শনে গেলেও আমি ঠাকুরেরই
কাছে বিসয়া থাকি, এবং অবসর ব্ঝিয়া নানা বিষয়ের প্রশ্ন করি। বিকাল বেলা ঠাকুর
কোন কোন দিন আসনেই বিসয়া থাকেন; আর আমাদিগকে ঠাকুর দর্শনে যাইতে
তাড়া দিতে থাকেন। কিন্তু নিজে সেদিন উদয়ান্ত একবারের জন্তুও আসন ত্যাগ করিয়া
কোথাও যান না। ইহার তাৎপর্য্য কি, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা

করিলাম, 'আপনিও নিয়মিতরূপে দর্শনে যান না কেন ? একটুকু বেড়ান হইলে শরীরটিও স্থ্য থাকে।'

ঠাকুর বলিলেন - শ্রীবৃন্দাবনে আসার পরই গুরুজী আমাকে বল্লেন—'অন্তঃ একটি বংসর এখানে তোমার আসন রাখ্তে হবে। আসনে নিত্য তোমার নিকটে নৃতন নৃতন তত্ত্ব প্রকাশিত হবে।' সেই হ'তে প্রত্যুহই তু'টি একটি নৃতন তত্ত্ব প্রত্যুক্ত । যতক্ষণ না অন্ততঃ একটি তত্ত্বও প্রকাশিত হয়, আমি কখনও আসন ছেড়ে অন্তত্র যাই না। এই জন্মই আমি প্রতিদিন দর্শন কর্তে যেতে পারি না। ওটি হ'য়ে গেলেই আমি আসন ছেড়ে উঠি, দর্শনেও যাই।

. ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে শুস্তিত হইলাম। কিছুক্ষণ নির্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর এ আবার কোন তত্ত্ব বলিলেন? তীত্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বহু যুগ্যুগান্তব্যাপী অবিচ্ছেদ কঠোর দাধন ভন্তনে বক্ত মাংস অস্থি মজ্জার প্রলয় ঘটাইয়া, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ যে ভত্ত একটিমাত্র আয়ত্ত করিলেই ঋষিপদবাচ্য হইভেন; কয়েক ঘণ্টা আদনে উপবিষ্ট থাকিয়া, কণে কণে হাসি গল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াও, এই ধর্ম-বিরোধী ঘোর কলিকালে দেই তত্ত্ব ঠাকুর প্রতিদিনই ছ'টি একটি অনায়াদে লাভ করিতেছেন। এ কি অসম্ভব কথা ৷ আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞানা করিলাম—তত্ত্ব কাকে বলে ? তত্ত্ব মোট ক্য়টি ? কিরূপ দাধন কর্লে এই দব তত্ত্ব লাভ হয় ? আমি ম্থ খুলিতেই ঠাকুর আমার সমস্ত ভাব ব্ঝিয়া লইলেন, তাই মৃত্ মৃত্ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"স্বয়ং ভগবানই তত্ত্ব। ভগবানের ভাবের, কার্য্যের ও লীলার কি আর বিরাম আছে? তত্ত্ব অনস্ত। এই তত্ত্ব কি আর সাধনাদি ক'রে লাভ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জন্ম কঠোর সাধন ভজনে দেহপাত কর্লেও এসব তত্ত্বের একটি মাত্র কেহ জান্তে পারে না। এসব তো আর সাধনসাপেক নয় সাধনাতীত, একমাত্র ভগবানের কুপাতেই এসব তত্ত্ব লাভ হয়। সাধনেতে ক'রে লাভ কর্তে হলেই অসম্ভব। তাঁর কৃপায় মুহূর্ত্তের মধ্যেও সবই হ'তে পারে। জীব মুক্ত হ'য়ে একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই লীলাত্যত্ত্ব প্রবেশ কর্তে পারে। ইহাই পরতত্ত্ব।

ঠাকুরের এদব কথা শুনিয়া ব্যাপারটি আমি ব্ঝিলাম। আর কোন কথা না বলিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

### অভিনব তিলক। এীঅদৈতপ্রভুকর্ত্তক সংস্কার।

শ্রীবৃদ্দাবনে আদিয়া, এবার ঠাকুরকে নৃতনরকম দেখিতেছি। ঠাকুরের অভিপ্রায় কি, ১৯৫৭ শ্রাবণ, ১২৯৭; জানি না; উদ্দেশ্ত কি, বুঝি না। আর তাঁহার অন্তর্চান দম্বদ্ধে জিজ্ঞাদা রবিবার। করিবারই বা আমার অধিকার কোথায়? নিজ হইতে দয়া করিয়া, ঠাকুর যথন মিলিয়া মিলিয়া আমাদের দক্ষে কথাবার্ত্তা বলেন, স্থযোগ ঘটিলে তথনই মাত্র ঘুওকটি বিষয় জিজ্ঞাদা করিয়া সন্দেহের মীমাংদা করিয়া লই। এতকাল ঠাকুরকে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর তিনি দেরূপটি নাই। এখন তিনি জনায়াদে দেবমন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ উদ্দেশ্যে দাইলে প্রণাম করেন; প্রস্তরম্বর্তি বিগ্রহের দম্বে ধরা থাতা, প্রসাদজ্ঞানে ভোজন করেন; গলায় নানাপ্রকারের মালা, আবার ঘাদশাঙ্গে গোপীচন্দন ঘারা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। দোজা কথায় বলিতে গেলে এখন তিনি দমন্ত বৈশ্বব আচারই অবলম্বন করিয়াছেন। এ দকল বিষয়ে দমন্ত কথা জিজ্ঞাদা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্ত, সাহদে কুলায় না?

যাই হউক, আজ আহারান্তে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'শ্রীর্ন্দাবনে বাস কর্লেই কি এইরূপ তিলক ধারণ কর্তে হয়? আপনাকে আগে কথনও মালা তিলক ধারণ কর্তে দেখি নাই। বলেছিলেন, আমাদের কোন একটা সম্প্রদায় নাই, কিন্তু ভিলক তো বৈষ্ণব-দেরই মত। ঠাকুর বলিলেন—তা ঠিক্। আমি যথন শ্রীর্ন্দাবনে এলাম. তিলক ধারণ কর্তে আদেশ হ'লো। তথন কিরূপ তিলক ধারণ কর্বো ভাব্তে লাগ্লাম। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন নিব না স্থির ক'রে, একটি নৃতন রকমের তিলকের স্প্তি কর্লাম। আমার ঐ নৃতন ধরণের তিলক দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ কর্লেন। একদিন গৌর শিরোমণি মশায় এসে আমাকে বল্লেন—"প্রভু, তিলক এই প্রকারে কর্ছেন কেন বুঝ্তে পারছি না। এরূপ তিলক তো কোন সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখি নাই! দয়া ক'রে এই তিলকের তাৎপর্য্য আমাকে বলুন।" আমি তাঁকে বল্লাম, 'আমার কোনও সম্প্রদায় নাই; এই জন্ম মহম্মদের অদ্ধিচন্দ্র, যীশু খ্রীপ্তের ক্রস্ এবং মহাদেবের ত্রিশূল নিয়ে, এই এক নৃতন রকমের তিলক কর্ছি।' শিরোমণি

মশায় বল্লেন—"আপনি সবই কর্তে পারেন, কিন্তু আপনি যেটি কর্বেন সেটির অহুকরণ সহস্র লোকে ক'রে একটি সম্প্রদায় গঠন কর্বে। স্তরাং, শাস্ত্রব্যহুস্নারেই করুন না কেন ? নৃতন সম্প্রদায় আর কেন কর্বেন ? আমার বিনীত অহুরোধ আপনি এই তিলক ত্যাগ ক'রে যথামত তিলক ধারণ করুন!" আমি শিরোমণি মশায়ের কথা শুনে বল্লাম—'এ বিষয়ে যাহা কর্ত্ব্য স্থির হয় শীঘ্রই আপনি জান্বেন।' পরে এক দিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই প্রকার তিলক দেখায়ে আমাকে বল্লেন—"তুমি এইরাপ তিলক ক'রো!" অদৈতপ্রভু এই প্রকারই তিলক কর্তেন। তাঁর আদেশমতই আমি এইরাপ তিলক কর্ছি।

# শ্রীরন্দাবনে সাম্প্রদায়িকভাব।

আমি বলিলাম, "প্রীর্ন্দাবনে আপনি যথন এসে উপস্থিত হ'লেন, মালা ভিলক না দেখে বাবাজীরা গোলমাল কর্তেন না? এঁদের ভাব দেখে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এঁদের মধ্যে খ্ব বেশী। অন্ত ভেকধারী সাধুদেরও এঁরা আমল দেন না, সাধু ব'লেই গ্রাহ্ম করেন না। কেহ মালা ভিলক ধারণ না কর্লে তাকে অপবিত্র মনে করেন। আমি যত দিন না মাথা মৃড়ায়ে টিকি রেখেছিলাম, আর যত দিন না মাঠাক্রণ আমার গলায় এই কন্তী বেঁধে ছিলেন, তত দিন বৈশ্বব বৈরাগীরা প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান নাই, এখন আমার এই নেড়া মাথায় চৈতন ও গলায় কন্তী দেখে ভারা বলেন, 'আহা, রূপের কি শোভাই হয়েছে, অঙ্কের কি জ্যোতিই খুলেছে।' আমি কিন্তু নিজের রূপ যথন একবার আয়নায় দেখি, পাল্টে বিত্তীয় বার আর দেখ তে ইচ্ছা হয় না। নেড়া মাথায় চৈতন এতই ক্ষর্য দেখায়।"

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া খুব হাদিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন—এখানে ভেক না নিলে বাস করাই শক্ত হ'য়ে পড়ে। আমার এই গৈরিক ত্যাগ করাবার জন্য ইহারা কত চেপ্তাই করেছেন। এমন কি, গৌর শিরোমণি মশায়েকে দিয়েও কত অনুরোধ করিয়েছেন। একদিন শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ভাগবত শুন্তে গিয়ে-ছিলাম। সকলে ব'সে ভাগবত শুন্ছি, একজন ময়লা ড্রেণের জলে খানিকটা গোবর গুলে উপর থেকে আমার মাথায় ফেলে দিলেন। পাশে শিরোমণি মশায় বসেছিলেন, জলগুলো সমস্ত তাঁরই মাথায় পড়্লো। তিনি সব বৃঝ্লেন, পরে আমাকে বল্লেন,—"দেখলেন, প্রেভু, এদের কাও ? চলুন, আর এস্থানে থাক্তে নাই!" এই ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। বৈষ্ণব বেশ না দেখ্লে এখানে বাবাজীরা এরূপ সব ব্যবহার করেন।

এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, "এতকাল্যাবং ঠাকুর এথানে আদিয়াছেন; না জানি আরও কত দব অত্যাচার এ দময়ের মধ্যে ইহারা ঠাকুরের উপরে করিয়াছে!" কথায় কথায় ঠাকুরের মুথে কথন কথন এদব কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই এক আধটুকু ব্ঝিতে পারি, না হ'লে ত এদব বিষয় জানিবার কোন উপায় নাই। যাহা হউক, দাদোদর পূজারীও প্রীধর প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাদা করিলেও হয় ত কিছু কিছু থবর পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া, আমি কিছুক্ষণ পরে নীচে আদিয়া উহাদিগকে জিজ্ঞাদা করিলাম —"ঠাকুর যথন প্রীবৃন্দাবনে এলেন, তথন এখানকার লোকেরা ঠাকুরকে অপদন্থ কর্তে কোনরূপ চেষ্টা করেছিল কি ।" উহারা আমাকে যেদব কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তন্মধ্যে একটি বিষয় মাত্র এম্বলে লিধিয়া রাখিতেছি, ঘটনাটি এই—

দর্শনে বিরোধী প্রভুদন্তানের উৎকট শিক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর উপস্থিত হইয়া ব্রজবাদী দামোদর প্জারীর কুঞ্জে উঠিলেন। কয়েক দিন পরে বলিলেন —কাল সকালে গোবিন্দজী দর্শন কর্তে যাব। ঠাকুর ইহা বলামাত্র সর্ব্বব্রই এ কথা ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীবৃন্দাবনে বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল! বাতাদের আগে এই সংবাদ প্রভুপাদদের দরবারে পৌছিল। দর্বপ্রধান প্রভাবশালী সম্মানিত বৈফবনেতা জনৈক প্রভুপন্তান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দে কি? এমনিই মন্দিরে যাবে? জামাদের এদে দর্শন কর্লে না, অনুমতি নিলে না। তাকে ত জানা আছে। এত সহজেই সে মন্দিরে যাবে? আচ্ছা দেখা যাক্।" এই বলিয়া তিনি তিন চারিটি প্রভূপন্তানের সহিত সমন্ত বৈষ্ণব সমাজকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট সভা করিলেন। প্রভূপাদ বিরক্তি ভাব প্রকাশপ্রকি সকলকে বলিলেন, "অবৈত পরিবারের কুলাঙ্গার, জাতনাশা, মেছাচারী এক গোঁদাই সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে এদেছে। সনাতনধর্ম-বিরোধী ব্রান্ধর্ম প্রচার ক'রে সহস্র লোককে দে ধর্মজ্ঞই করেছে। এতকাল অনাচারে কাটিয়ে এখন গৈরিক

প'রে সন্যাসীর বেশে সে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের সদ্ধে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে, অহমতি জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রেখে কালই সে গোবিন্দজী দর্শন কর্তে মন্দিরে যাওয়ার সাহস কর্ছে। এখন তাকে মন্দিরে প্রবেশ কর্তে দেওয়া হবে কি না?" প্রভূপাদের প্রশ্ন শুনিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা একেবারে চিংকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না। আমরা বাধা দিব।" এই সিদ্ধান্তে সম্ভই না হইয়া প্রভূপাদ বিনলেন, "শুধু বাধা দেওয়ানয়। মন্দিরে প্রবেশ কর্তে চাইলেই তাকে ঘারে বিশেষরপে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিবে।" গোবিন্দজীর সেবায়েতের উপরেও এই আদেশ করা হইল। ত্ব'চারিটি নিতান্ত নিরীহ বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই এ কার্য্যে খ্ব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আপন আপন কুঞ্জে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারান্তে প্রভূমন্তান প্রগাঢ় নিদায় অভিভূত, অকস্মাৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। ষপ্ন দেখিলেন—ভয়ত্কর এক বন্ম বরাহ গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আদিয়া প্রভূদন্তানকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। গুঁতার উপরে গুঁতা থাইয়া প্রভূপাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; 'উহু উহু' করিতে করিতে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। পরে, একটুকাল বদিয়া হাত মুখ রগড়াইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন ও নিদ্রিত হইলেন। কিছুক্ষণ অতীত হইতে না হইতে আবার সেই বন্ত শ্কর ভীষণ রব করিতে করিতে প্রভূজীর উপরে আসিয়া পড়িল এবং ধাকার উপর ধাক। মারিয়া তাঁহাকে অন্তির করিয়া তুলিল। প্রভু তথন 'হাউ হাউ' শব্দে চীংকার করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ অস্থির অবস্থায় থাকিয়া আবার শয়ন করিলেন। এবার আব তেমন নিজা নাই। সামাত্ত একটু তক্রাবেশ হইতেই প্রভূপাদ দেখিলেন—স্বয়ং বলদেবজী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গভীর গর্জনে চারি দিক কাঁপাইয়া বিকটদশন বিক্ষারণপূর্বক, অতি প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মৃহুত মধ্যেই প্রভুজীর উপরে আদিয়া পড়িলেন; ঘন ঘন নিপ্পেষণ ও শংঘর্বণে প্রভূপাদের সর্বান্ধ নিপীড়িত করিয়া, মৃথাগ্র ঘর্বণে তাঁহার বক্ষান্থল মদিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোর এতদ্র আম্পদ্ধা! গোঁদাইকে মন্দিরে যাইতে বাধা দিবি? জানিদ্ না ভিনি কে? তাঁহাকে সামাগ্ত ভেবেছিদ্? আজ ভোকে শেষ কর্বো।" প্রভূজীর তন্ত্রাবেশ ছুটিয়া গেল; সজ্ঞান চম্কিত অবস্থায় তিনি বরাহদেবের মৃত্যু হিঃ গর্জন শুনিতে লাগিলেন। কঠোর মর্দনে তাঁহার খাদক্ষ হইয়া আদিল, পার্খ পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য হইল না। পরে তিনি চীৎকার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন; এবং ধীরে ধীরে দম্ ছাড়িয়া ক্রমে স্ত্ত্ইলেন। তথন তিনি ভাবিলেন, 'এগন কি

করি ? কিসে এই অপরাধ হইতে. রক্ষা পাই ?' শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমং গৌর শিরোমণি মহাশয়কে সকলেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া বিশাস করেন। প্রভুসন্তান তথনই রাজিতে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অকপটে সমস্ত বিবরণ বিন্তারিভর্মণে তাঁহাকে জানাইয়া, বরাহের নিপোষণের চিহ্ন শরীরের নানাস্থানে দেখাইয়া, বলিলেন, "এখন আমার কি করা কর্ত্তবা ? কুপা করিয়া বলুন।" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, আপনি বিষম তৃঃসাহস করিয়াছিলেন। এরূপ সম্বন্ধেও তয়ানক অপরাধ হয়। রাজি প্রভাত হইলেই আপনি গোস্থামী প্রভুর নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন; এবং খ্রু সসম্পানে আদর যত্ত্ব করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে লইয়া যান!" পর্বদিন প্রভুয়ে প্রভূসন্তান তাহাই করিলেন। শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে সংজ্ঞাশৃত্ত হইলেন। পরে সকলেই মহানন্দে ঠাকুরকে লইয়া আমাদের কুজে আদিলেন। এইরূপ অসাধারণ কোনও ঘটনা না ঘটিলে এত অল্পকালমধ্যে এ স্থানে ঠাকুরের এইপ্রকার গৌরব ও এইরূপ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইতে, মনে হয়।

## সাধকের স্থরাপান কি ?

আজ ঠাকুর অপরাহ্নকালে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ঠাকুরের কাছে বসিয়া আমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমি জিজাসা করিলাম — আমাদের তো মাদক থাইতে একেবারেই নিষেধ করেছেন; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা ত খুব মাদক সেবন করেন। শাস্ত্রে কি মাদক সেবন নিষেধ?

ঠাকুর বলিলেন—মাদক দেবন সম্পূর্ণ নিষেধ; শান্ত্রে ধর্মার্থীদের জন্ম মাদক থাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও নাই। যাঁহারা সর্বদা পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়ান, ঐ সকল স্থানে থেকে সাধনাদি করেন, তাঁদের শরীরে অনেক ক্লেশ সহ্য কর্তে হয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার শীত উফ্ঞাদিতে শরীরটিকে স্থির রাখ্বার জন্ম তাঁদের পক্ষে মাদক দেবন প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা শুধু শরীর রক্ষারই জন্ম, উহাতে সাধনের কোন সাহায্যই করে না; বরং ভয়ানক অনিষ্টই হয়, চিত্ত অস্থির হয়। যোগশাস্ত্রে এবং আয়ুর্বেবদে মাদক ব্যবহারের মহা দোষ উল্লেখ ক'রে গেছেন। কেবল মাত্র শরীর রক্ষার জন্ম ঔষধার্থে যাঁহারা উহা

দেবন কর্বেন ঔষধের মত, প্রয়োজন শেষ হ'লেই আবার ছেড়ে দিবেন—এই ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম—কেন? দেখতে পাই তান্ত্রিক দাধকেরা খুব মদ খেয়ে থাকেন।
মদ না থেলে নাকি জাঁহাদের দাধনাই হয় না। ধীরাচারীরা যে খুবই মদ মাংদ থান, এ ত
দকলেই জানুন।

ঠাকুর বলিলেন—মদ খেয়ে সাধন করার ব্যবস্থা বীরাচারীদের জন্মও নাই।
তবে নিজেকে পরীক্ষা কর্বার জন্ম বীরেরা উহা ব্যবহার কর্তে পারেন, এই
পর্যান্ত। তন্ত্রতে যে অবস্থাকে 'বীর' বলেছেন, তা তো বড় সহজ নয়।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—কোন্ অবস্থায় তান্ত্রিক দাধকেরা 'বীর' হন ?

ঠাকুর বলিলেন—বীর সহজে হয় না; সমস্ত পশুভাব বিনষ্ট হ'লেই বীর হয়। কামক্রোধাদি সমস্ত রিপু যখন একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, তখনই বীরাচারী হ'তে পারে।

আমি বলিলাম—শান্তে স্থরাপানের ব্যবস্থা নাই, বল্লেন; কিন্তু তান্ত্রিকেরা তো স্থরাপানের মাহাত্ম্য দেখায়ে বলেন—"পাঁড়া পীড়া পুনঃ পীড়া যাবৎ পততি ভূতলে। উথায় চ পুনঃ পীড়া, পুনর্জ্জ্ম নবিভতে ॥"

ঠাকুর বলিলেন—যে সুরাপানের এই ব্যবস্থা, তাহা বাহিরের সুরা নয়। এ সব মাদক নয়। লোকে ইহা না বুঝে গোল করে। ভক্তিতে ক'রে এই দেহেতেই একপ্রকার সুরা জন্মে; তা থেলে ভয়ানক নেশা হয়। উহাকেই অমৃত বলে; উহা থেলে আর জন্ম হয় না।

আমি বলিলাম—ভক্তিতে দেহের ভিতরে হুরা হয় কি প্রকারে ? তাহা খায়ই বা কিরুপে ?
ঠাকুর বলিলেন—দেখ, যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিকের কোন একটা
বিশেষ স্থানে একপ্রকার অহুভাবেতে ঐ স্থানের রক্তের একটা অন্যপ্রকার
পরিবর্ত্তন হয়। ঐ রক্ত তখন গরম হ'য়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্বশরীরে
ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। কামেতেও ঐরুপ। এইপ্রকার সং অসং সকল
ভাবেই মস্তিকের বিশেষ বিশেষ স্থানে, এক এক রক্ষ অহুভবে রক্তাদির
পরিবর্ত্তন ঘটায়। উহাই শিরা ধমনী দিয়া শরীরের স্বর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

ভাব ভক্তি আনন্দেও রক্তের একরাপ পরিবর্ত্তন হয়। ভক্তিতে মন্তিক্ষের রক্তের যে অবস্থা হয়, অত্যন্ত বেশী হ'লেই তাহা ক্রমে গরম হ'য়ে ভাবেতে ক'রে একমত রস জন্মে। এ রস ধীরে ধীরে টাক্রা দিয়ে চুয়ায়ে জিহ্বায় এসে পড়ে, এ রসই অমৃত। উহা ছ'তিন ফোঁটা খেলেই এত নেশা হয় যে, ৫।৭ দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওরা যায়, আহারেরও প্রয়োজন হয় না। উহাকেই সুরা বলেছেন; উহাই খাওয়ার ব্যবস্থা। এ সুরার মাদকতাশক্তি এত বেশী যে, যাঁহারা না খেয়েছেন, বল্লে কিছুতেই বুঝ্বেন না। উহা খাওয়ামাত্র মালুষ চেতনাশূত্য হয়—শরীর একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে; কিন্তু ভিতরের জ্রোনের হ্রাস হয় না, যেমন তেমনটিই থাকে, শুধু বাহ্য-জ্ঞানই থাকে না।

আমি বলিলাম—বে অমৃতের কথা বল্লেন, উহা থেতে কেমন লাগে ? রজেরই যথন কোন এক রকম পরিবর্তনে উহা তাহারই চ্যান রস, তথন উহা থেলে কি কোনও অনিষ্ট হয় না ?

চাকুর বলিলেন—এক এক সময়ে উহার এক এক প্রকার স্থাদ হয়। ভিক্তির ভাব সকলের সহিত উহার যোগ আছে। যে ভাবেতে ভক্তি হয়, স্থাদটিও সেই মৃত হ'য়ে থাকে। কখন লবণ, কখন মধুর, কখন বা লবণ-মধুর, আবার কখন বা তিক্ত, এইরূপ নানা স্থাদ পাওয়া যায়। ভক্তির যখন যেমন ভাব, তখন তেমন স্থাদ। আমি তো দেখ্ছি উহা খেয়ে কোন আনিষ্টই হয় না; বরং শরীর আরও সুস্থই থাকে। উহা খেয়ে দীর্ঘকাল আহার না কর্লেও কোন গ্লানিই বোধ হয় না; শরীর খুব সবল ও সুস্থ হয়। উহাতে শরীরের মহা কল্যাণ সাধন করে ব'লেই শাস্ত্রে উহাকে 'অমৃত' বলেছেন। উহা যথার্থই অমৃত।

আমি বলিলাম— যে ভক্তিতে এই অমৃত জন্মে, সেই ভক্তি কিদে লাভ হয় ? আমরা ঐ অমৃত লাভ কর্তে পারি না কি ?

ঠাকুর বলিলেন—এই অমৃত লাভ কর্তে হ'লে খাসে প্রশাসে খুব নাম কর। খাস প্রেখাসে নাম কর্তে পার্লেই দেখ্বে ক্রমে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে। খাস প্রেখাসে নাম করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। নামে চাকুরের শুক্ষতা ও জালা। পরমহংদজীর দাস্থনা।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলাম—চেষ্টা তো কম করি নাই; কিন্তু খাদ প্রখাদে নাম করা অসম্ভব মনে হয়। নাম ক'রে যদি আনন্দ পাওয়া যায়, তা হ'লে বরং খাদ প্রখাদে চেষ্টা করা যায়। নাম যতদিন শুদ্ধ কাঠের মত নীরস থাকে, ততদিন চেষ্টা কর্তে ধৈর্ঘ্য থাক্বে কেন? নাম করাতে যে কি উপকার তাহাও তো বুঝি না।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—উপকার কি হ'চ্ছে তাহা এখন বুঝ বে না। তথ্ নাম ক'রে যাও। ক্রমে দবই বুঝাবে। শ্বাদ প্রশ্বাদে নাম করা থুবই শক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা ব'লে ছেড়ে দিতে নাই। প্রথম প্রথম নাম খুব শুক্ট বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব খাস প্রাথাদে নাম কর্তে বল্লেন, কিছু দিন চেষ্টা ক'রেই আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হ'তে লাগ্ল। কারণ, কিছু না বুঝে শুক নাম আর কতক্ষণ করা যায় ? অনেক সময়ে নাম কর্তে এত শুকতা বোধ হ'তো যে, বৃণা নাম কর্ছি মনে ক'রে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হ'তো। তখন একদিন প্রমহংসজী দর্শন দিলেন, আমি বল্লাম—'বৃণা বৃণা এরূপ নাম আর কর্তে পারি না। শুক নাম নিয়ে আর কি হবে ? কিছুই তো বুঝ ছি না। তখন তিনি একটু হেদে আমাকে বল্লেন—'শুধু আমার অনুরোধ মনে ক'রে নাম ক'রে যাও। শুক্ষ বোধ হয় হউক, তাতে কি ? বিরক্তি বোধ হ'লেও তাতে কোন ক্ষতি নাই। নাম কর্তে থাক, ক্রমে সব টের পাবে।' আমি প্রমহংসজীর কথামত আবার নাম কর্তে আরম্ভ কর্লাম। গয়াতে আকাশ-গঙ্গায়, বরাবর পাহাড়ে ও বিন্ধ্যাচলে খুব নাম ক'রে ছয় মাস কাটালাম্, তখন একটু একটু টের পেতে লাগ্লাম। ওখানে নানাপ্রকার অবস্থা আমার হ'তে লাগ্ল। তথন ঘুমায়ে কি জেগে আছি, এ বিষয়েও সময়ে সময়ে সংশয় হ'তো, সে সময়ে নিঃসংশয় হ'তে কখন কখন শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছি, কতই করেছি। পরে যখন দারভাঙ্গায় এলাম, গুরুদেব একদিন দর্শন দিলেন। তাঁকে আমি আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বল্লাম; তিনি তখন আমাকে শুধু বল্লেন— 'হঠযোগ প্রদীপিকা' এবং 'বিচারসাগর' এই গ্রন্থ তু'খানা এনে একবার পড়। আমি বল্লাম – 'কোথায় পাব ?' তিনি একটি দোকানের উল্লেখ ক'রে বল্লেন— 'দারভাঙ্গাতে মাত্র ঐ দোকানে এই গ্রন্থ আছে, পাঁচ টাকা দাম নিবে। যাও, নিয়ে এস গিয়ে।' আমি গুরুজীর কথামত সেই দোকানে গিয়া দেখ্লাম— মাত্র সেই ছ'খানা পুস্তকই ঐ দোকানে আছে। মূল্যও পাঁচ টাকাই নিল। আমি পুস্তক ছু'থানা পড়্লাম। দেখ্লাম ঐ গ্রন্থ ছু'খানায় যতগুলি অবস্থার কথা লেখা রয়েছে সে সমস্তগুলিই আমার লাভ হ'য়ে গেছে। ঐ সব অবস্থা যখন আমার লাভ হয়, ভেবেছিলাম আমার মাথা নষ্ট হ'য়ে গেছে। গ্রন্থপাঠ শেষ হ'তেই গুরুদেব আবার দর্শন দিলেন। তখন তাঁকে বল্লাম—'আগে কেন এই পুস্তক ছ'খানা আমাকে পড়্তে বলেন নাই; তা হ'লে তো আর এত কাণ্ড কর্তাম না। গুরুজী বল্লেন—"না, আগে দিলে ঠিক হ'তো না। তুমি যে বিষম গোঁড়া ছেলে, তা তো আমি জানি। ঐ গ্রন্থ তোমাকে আগে পড়ায়ে নিলে, এখন তুমি মনে কর্তে—ঐ পড়ার সংস্কারেই তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে। এ সকল অবস্থায় তোমার যথার্থ বিশ্বাস হ'তো না। এখন তোমার অবস্থা তুমি নিজে অনুভব কর্ছ। সহস্র সহস্র বংসর পূর্বের মুনি ঋষিরা যে সব শাস্ত্র লিখে গেছেন, তাতেও ও সব অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে; এখন আমিও বল ছি, সাধনেতে ক'রে তোমার যে সব অবস্থা লাভ হয়েছে, সমস্তই সত্য। এখন ওবিষয়ে আর তোমার কোন সংশয় হবে না।" অবস্থাটি লাভ ক'রে, উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য শাস্ত্র দেখাই ঠিক। তাতে শাস্ত্রেও অভ্রান্ত বিশ্বাস হয়। এই পর্যান্ত বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন; পরে আবার বলিতে লাগিলেন—অনেকে আমাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করেন; কিন্তু উহার উত্তর দিতে আমার ভাল বোধ হয় না। একমাত্র নাম খাসে প্রখাসে নিতে পার্লেই ক্রমে ক্রমে সকল অবস্থা প্রকাশ হ'তে থাক্বে। তথন তাহা প্রমানের জন্ম শাস্ত্র দেখ্লেই হ'লো। শাস্ত্রই যথার্থ তাবস্থার সাক্ষ্য দিবে। যা কিছু প্রত্যক্ষ কর্বে, বাজায়ে নিবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ হ'লেই বিশ্বাস কর; আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্য্যন্ত দশটি ইন্দ্রিয়দারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য ব'লে না বুঝি, সে পর্যান্ত উহা সত্য ব'লে গ্রহণ করি না। বাস্তবিক পক্ষে দশ ইন্দ্রিয়দারা বাজায়ে যাহা সত্য ব'লে গ্রাহ্ম হবে, তাহাই বিশ্বাস করা যায়। কোন বিষয় শুধু দেখে, শুনে বা স্পর্শ ক'রেই অমনি সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রো না; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তিনবার ক'রে বাজারে সত্য বুঝ্লে, পরে আবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয় হতে পার্বে। না হ'লে ঠিক্ হয় না।

আমি বলিলাম—'শুনিতে পাই সমন্ত দেবদেবী, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিফু, শিবাদি পঞ্চদেবতাকে সম্ভট কর্তে না পার্লে মৃত্তি লাভ করা যায় না; তা হ'লে কি উহাদের সকলকেই পূজা কর্তে হবে ?'

ঠাকুর বলিলেন—সকলকেই খুব সম্মান কর্বে; অনাদর, অমর্য্যদা কারোকেই কর্বে না। পূজা তাঁদের না কর্লেও চলে। পূজাদারা শুধু তাঁদের লোক-ই লাভ হয়, মুক্তি হয় না।

আমি আবার বলিলাম, পূজাদারা তাঁদের সম্ভষ্ট ক'রে না গেলে, রান্তায় তাঁরা কোন প্রকার বিল্ল ঘটান না তো ?

ঠাকুর বলিলেন—একমাত্র ভগবানের পূজাতেই সব হয়। বৃক্ষের যেমন গোড়াতে জল ঢাল্লে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্পা, সর্বব্রেই ঐ জল ঘায়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানের পূজা কর্লেই সকলের তাতে সন্তোষ হয়, আনন্দ হয়।

# আমার ও হরিমোহনের ঐীবৃন্দাবনত্যাগদম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি।

কিছুকাল্যাবং আমার মাথার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর, রাত্রের আহার ছাড়িয়াছিলায়। অন্তমান হয়, তাহাতেই এই অন্তথের আবার উৎপত্তি। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়মান্ত্র্যারে গুরুর প্রদাদ ব্যতীত অন্ত কিছুই দিতীয়বার গ্রহণ করিতে নাই। বোধ হয়, এই জন্মই আজ কয়েকদিন হইতে ঠাকুর প্রত্যাহই আমাকে রাত্রে তৃধ রুটি প্রদাদ দিতেছেন। ঠাকুরের আহারের মাত্রা নির্দিষ্ট আছে; আমাকে প্রদাদ দেন বলিয়া পরিমাণের অধিক তিনি কখনও গ্রহণ করেন না, নিজের আহার্য্যেরই অংশ দিয়া থাকেন। এই প্রকারই নাকি ব্যবস্থা। আমার এ অন্তথের কথা কিছুই আমি ঠাকুরকে জানিতে দেই নাই, কারণ, তিনি জানিলেই হয় ত আমাকে বড় দাদার নিকটে ষাইতে বলিবেন।

ঠাকুরের অনুমতিক্রমেই প্রীযুক্ত যোগজীবন ভাগলপুরে চাক্রীর প্রত্যাশায় গিয়াছেন।
শ্রীযুক্ত মণ্র বাব্ তাঁহাকে আশা দিয়া চিঠি লিথিয়াছিলেন। স্বামিজী (হরিমোহন)
বহুদিন ভাগলপুরে ছিলেন। অবিলম্বে তিনিও আবার তথায় ঘাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন।
সতীশকেও ঠাকুর পুনাপুনা মাত্মেবার জন্ম দেশে ঘাইতে বলিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই
সতীশ ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইবেন না জেন করিভেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে প্রমানন্দে
দিন কাটাইতেছি, কিন্তু মন্তিছের পীড়ার দক্ষণ মধ্যে সধ্যে বড়ই অবসন্ন হই।

আজ নিত্যকর্ম সমাপনান্ত ঠাকুরের কাছে গিয়া বদিতেই ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বদিলেন—শরীর তোমার বড় কাতর হয়েছে, দেখ্তে পাচ্ছি; আধ সের ক'রে ছধ তোমার খাওয়া প্রয়োজন। না হ'লে খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়্বে। আর রাত্রে নিয়মমত রুটি খেও। ব্রহ্মচর্য্যের সব নিয়ম ঠিক ঠিক রক্ষা ক'রে চলা প্রথম প্রথম সহজ নয়; ক্রেমে ক্রেমে 'অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা না কর্লে হবে কেন ? শরীরটি ভাল না থাক্লে কিছুই কর্তে পার্বে না। মাথার রোগ বড় খারাপ। মাথা দিয়েই সমস্ত কাজ কর্মা। মাথা খারাপ হ'লে জীবনটাই বৃথা যায়। বরং কিছু কালের জন্ম তোমার দাদার নিকটে যেতে পার। ক্যুজাবাদ অতি উৎকৃষ্ট স্থান। মাথার অসুখও সার্বে, আর সাধনেরও কোন ক্ষতি হবে না। তোমার দাদার সঙ্গেতে উপকারই পাবে। শরীর একটু সুস্থ হ'লে আবার আস্লেই হবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ব্ঝিলাম, শীন্ত্রই আমায় ফয়জাবাদে ঘাইতে হইবে। স্থামিজী (হরিমোহন) মথ্রা হইতে স্কন্থ হইয়া এখানে আদিয়াছেন। রোগের য়য়ণায় অতিশয় কাতর হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"ভাই, ভাগলপুরে বেশ ছিলাম, কেন আমার এ ছুর্মাতি হইল, এখানে আদিলাম? দেহের এই ক্লেশ ভো আর সহু হয় না। কোনমতে একটু স্কন্থ ও সবল হইলেই আবার আমি ভাগলপুরে ঘাইব। ধর্মকর্ম ভো সর্বরেই হইতে পারে। বরং আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকা নিরাপৎ। কথায় কথায় আজ্ স্থামিজীর আফেপোজ্ঞি আমি ঠাকুরকে বলিলাম। শুনিয়া, ঠাকুর বলিলেন—তীত্র বৈরাগ্য না জন্মালে কর্মের শেষ হয় না। জাের ক'রে কি আর কর্ম্ম কাটান যায় ?

হরিমোহনকে আমি পুনঃ পুনঃ আগে এসব কর্ম্ম শেষ ক'রে নিতে বলেছিলাম। এখন দেখ, সন্ন্যাস নিয়ে অন্থতাপ পর্য্যন্ত কর্লেন। এই অন্থতাপে ওর সবই তো নষ্ট হ'য়ে গেল। এখন দস্তরমত কর্মাটি শেষ ক'রে না এলে কিছুতেই হরিমোহন স্থির হ'তে পার্বেন না। কিছুই আর হবে না।

স্বামিষ্টাও ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিয়া শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিবেন সঙল্ল করিলেন।

### বৈরাগ্য, বাদনা ও বৈধ কর্ম।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্মা শেষ না করিলে লোকের মৃক্তি হয় না বল্লেন ; কিন্তু এমন কি কোন উপায় নাই, যাহা অবলম্ব কর্লে মাহুষ কর্ম কাটায়ে মুক্ত হ'তে পারে ?'

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, থাক্বে না কেন ? তীত্র বৈরাগ্যদারাও মুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু সে বৈরাগ্য কোথায় ? বিষয় হ'তে মনটিকে যখন সম্পূর্ণ ভিতরের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পার্বে, আর প্রতি খাস প্রখাসে নাম কর্তে পার্বে, তখনই আশা করা যায়। একটি শ্বাস বা প্রশ্বাস বাদ গেলেও হবে না; কারণ, ঐ ছিদ্রটুকু পেয়েই কত শত্রু ভিতরে প্রবেশ কর্তে পারে! এই নিদাম মুক্তির পথে কত মনুষ্য, গন্ধর্ব, দেবতাদি নানাপ্রকার বিদ্ন ঘটান; সকলেই এই পথে বিষম পরীক্ষা করেন। বাসনাশৃত্য হ'য়ে তীব্র সাধন না কর্লে, এপথে চলা যায় না। এই জন্মই বৈধ কর্ম্মের ব্যবস্থা। বৈধ কর্ম্মের দারা ভোগ শেষ ক'রে নিলেই সহজ হয়।

আমি বলিলাম -- যে কর্ম শেষ করার কথা বল্ছেন, সে কর্ম কি প্রকার? চাক্রী ক'রে সংসার গৃহস্থালী করাই কি কর্ম ?

ঠাকুর বলিলেন -- কর্মা বল্তেই সংসার করা বা চাক্রী করা নয়। যাহার যে বিষয়ে আসক্তি ভাহার সেটি নিয়েই কর্ম।

আমি জিজাদা করিলাম—বৈধ ভোগের কথা যে বল্লেন, তাহা কি রকম ? শাস্তমত ভোগ কর্নেই ভো তা বৈধ ভোগ ?

ঠাকুর বলিলেন—বৈধ ভোগ যে কি তাহা বুঝা বড়ই শক্ত। শাস্ত্রোক্ত ভোগ ত বটেই, কিন্তু শাস্ত্রেতে ভোগ কাটাবার জন্ম প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ব্যবস্থা করেছেন। যাহার যেমন প্রকৃতি তাহার পক্ষে সেই মত কর্ম্মের ব্যবস্থা। এইপ্রকার ব্যবস্থামত কর্ম্মের ভোগই বৈধ ভোগ। শাস্ত্র দেখে প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম বিধিমত কর্লেই ক্রমে ক্রমে ভোগ কেটে যায়।

আমি। শাল্তোক্ত লক্ষণদারা কি প্রকৃতি জানা যায় না?

ঠাকুর—প্রকৃতি জানা কি এতই সহজ ? শাস্ত্রপাঠে বা অস্তা কোনও চেষ্টাসাধ্যে উহার কিছুই জানা যায় না।

আমি। তা হ'লে আন্দাজে কিরপে কর্ম কর্বে?

ঠাকুর বলিলেন—নিজের প্রকৃতি নিজে কখনও কেহ বুঝে না। এইজন্সই সদ্গুরুর আশ্রায় নিতে হয়; সদ্গুরু, যাহার যেরূপ প্রকৃতি পরিষ্কার প্রত্যক্ষ ক'রে, প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা করে দেন। অবিচারে তাঁর আদেশমত কর্ম্ম ক'রে গেলেই অনায়াসে কর্ম্মটি শেষ হয়। এই ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমি। এতকাল আমার সংস্কার ছিল চাক্রী করা, সংসার করাই কর্ম।

ঠাকুর বলিলেন—বাসনাতেই কর্ম্ম; বাসনা নিবৃত্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বৈধ ভোগদ্বারাই বাসনা শেষ কর্তে হয়। বাসনা যার যে দিকে, কর্মাও তার সেই দিকে। শুধু সংসার করা বা চাক্রী করাই কর্ম্ম নয়।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—'ধর্ম লাভ করার জন্ম ঘর বাড়ী, পিতা মাতা ছেড়ে যে লোকে আদে, দেই ধর্মলাভই তো তার বাসনা স্বতরাং তাহাই তো তাহার কর্ম।'

ঠাকুর বলিলেন—তা ত বটেই, তবে শুধু যদি তার ধর্ম্মের দিকে বাসনা থাকে, তা হ'লেই সে নির্বিবন্নে তাহা কর্তে পার্বে। আর যদি অন্যান্থ দিকেও বাসনা থাকে তা হ'লে স্থির হ'য়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্তে পার্বে না। যে পরিমাণে অন্থ দিকে বাসনা থাক্বে, সেই পরিমাণে তাকে অস্থির হ'তে হবে ও ভুগ্তে হবে। এই জন্মই অন্যান্থ বাসনা শেষ করে আস্তে হয়।

আমি। কর্ম যাহাতে শেষ হ'য়ে যাবে, সদ্গুক তো তাহাই কর্তে বলেছেন। কিছ দে প্রকার ক'রে কর্ম শেষ হ'লো কি না কিসে বুঝ্ব ? ঠাকুর বলিলেন – যথন দেখ্বে কোন দিকেই একটা বাসনা নাই, বিষয়ের সংস্রবেও ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ অনাসক্ত, নিবৃত্ত, তখনই বুঝ্বে এসব কর্ম্ম শেষ হয়েছে।

## গোঁদাইপ্রদত উপবীতের শক্তি।

আজ মধ্যান্ডে দতীশ আমাকে নিৰ্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"ভাই, কি করি বল্ তো ? আমার ছুর্নশা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায়ই গোঁদাই আমাকে বাড়ীতে গিয়া মাতৃদেবা করিতে ভাড়া দেন—আমার ত তাহা একেবারেই ইচ্ছা হয় না। কর্মে যদি মাতৃদেবা থাকে, গোঁসাই কি আর ভাগা কাটারে দিতে পাবেন না ?" আমি বলিলাম— "কিছুমাত্র না ভোগায়ে সহজে এ কর্ম কাটায়ে দিতে পার্লে তিনি কি আর দিতেন <mark>না</mark> ? ঠাকুর যাহা বলেন, অবিচারে সেরূপ করাই ত ভাল।" সতীশ বলিলেন—"ভাই, সেটি পার্ব না, ওকথা আর বলিদ্ না। গোঁদাই ইচ্ছা কর্লে দবই কর্তে পারেন। ভগু বুথা বুথা আমাদের ভোগায়ে মার্ছেন। আমি উঁহার আশ্চর্যা শক্তি দেখে অবাক্ হয়েছি। জানিস্ তো আমি ঘোর প্রাক্ষ ছিলাম। সহজে কিছুই বিখাস করি না; কিন্ত গোঁদাইয়ের অদুত শক্তি দেথে আমার আর অবিধাস কর্বার যো নাই। অল দিনের একটি ঘটনা শোন্, ব্ক তে পার বি।" অতঃপর সতীশ আমাকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—ভাই, উপবীত ত্যাগ করিয়। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলাম, সে সকল ব্যাপার তো সবই জান। "কিছুদিন হয় পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মা আমাকে বাড়ী যাইতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ গুনিয়া যেন কেমন হইয়া গেলাম। সমন্ত ছাড়িয়া তথনই পদবজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্র। করিলাম। রাস্তায় যে কভ অবস্থায় পড়িলাম, কত ভোগই ভূগিলাম, বলিতে পারি না। অনেক কটের পরে এবিন্দাবনে আদিলাম। তথন প্রতিদিনই গোঁনাইয়ের দঙ্গে আমার ঝগড়া হইত। এখানে আদামাত্রই গোঁদাই আমাকে বলিলেন— 'তোমার পিতার প্রেভাত্মা নর্বনা তোমার উপরে রয়েছেন, শাস্ত্রমত গিয়া আদ্ধাদি কর। তাতে তাঁরও বিশেষ কল্যাণ হবে, তোমারও উপকার হবে।' আমি গোঁদাইকে বলিলাম—উপবীত ত্যাগ ক'রে আমি ব্রাক্ষ হয়েছিলাম। শাল্তমত শ্রাদ্ধ কিরপে কর্ব ? গোঁদাই বলিলেন—'উপবীত আবার গ্রহণ কর, তা হ'লেই হল।' আমি বলিলাম—"গ্রহণই যদি কর্ব, ভবে আর ত্যাগ করিলাম কেন? উপবীতের যদি ভেমন কোন গুণই থাক্ত, তবে কি আর উহা ভ্যাগ কর্তাম

—না ত্যাগ কর্তে পার্তাম ?" গোঁদাই আমার একথা ভনিয়া থ্ব তেজের দহিত বলিলেন— "বটে, উপবীতের গুণ নাই! সে ভাবে উপবীত পাও নাই, তাই; তেমন ভাবে ব্রাহ্মণে উপবীত দিলে সাধ্য ছিল তুমি ত্যাগ কর ? উপবীতের গুণ দেখ্বে ? আচ্ছা আমি তোমায় উপবীত দিচ্ছি, তুমি ত্যাগ কর দেখি নি ?" এই রলিয়া কিছুক্ষণ পরে গোঁদাই আমার গলায় এক গাছা উপবীত ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন—"সতীশ, এই উপবীত এখন তুমি ফেল দেখি।" ভাই, গোঁদাই উপবীত দিলে অমনিই আমি উহা ফেলিয়া দিব, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—জেদও আমার খুবই হইয়াছিল। গোঁদাই যথন ঐ কথা বলিয়া আমাকে উপবীত দিলেন, আমি উহা দেই মুহূর্ত্তেই ফেলিয়া দিতে ষেমন উপবীত স্পর্শ করিলাম, আমার কেমন এক অবস্থা হইল, দর্বশরীর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, ভিতর হইতে দবেগে গায়তী-মন্ত্র উঠিতে লাগিল, ভিতরে কেমন একটা অপূর্বে আনন্দের উচ্ছাদ হইল। সর্বাঙ্গ আমার অবসঃ হইয়া পড়িল, আমি তথন কান্দিতে লাগিলাম, পুনঃপুনঃ গোঁদাইকে নমস্কার করিতে লাগিলাম, তাই বলি, ভাই, আমি তো বছবার দেখেছি, গোঁদাই দবই কর্তে পারেন। তবে বুথা বুথা আমাদিগকে ভোগাচ্ছেন কেন ? সতীশের কথা শুনিয়া আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। ঠাকুর আমাকে এক্ষচর্য্য দেওয়ার পর হইতে আমার নিজেরই জীবনে যে দব আশ্চর্য্য ব্যাপার অন্নভব করিতেছি, তাহা মনে করিয়া ভাবিলাম—'এ আর কি ?' আমার অভুত অফুভৃতির কথা দম্প্রিপে গোপন রাধিয়া স্তীশকে বলিলাম—"এ সব দেখিয়াই তো ঠাকুরের কোন কথা আর অগ্রাহ্য কর্তে সাহস হয় না।"

সতীশ আমাকে তাঁহার রিপুর উত্তেজনা সম্বন্ধে যে দমন্ত শোচনীয় ত্দিশার কথা বলিলেন, গুনিয়া বিশ্বিত হইলাম। আমি তাঁহার ত্রবস্থার বিবরণ গুনিয়া ব্যথিত মনে চুপ করিয়া বিদিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি বলিলেন—"সতীশ তাঁর যে সব অবস্থার কথা তোমাকে বল্ছিলেন, তাতে বুঝা যায়, এখানে তাঁর আর থাকা ভাল নয়। তাঁকে বলে দাও, অন্যত্র গিয়ে থাকুন।"

আমি ঠাকুরের কথামত আদিয়া দতীশকে দব বলিলাম। দতীশ আমার উপরে বিরক্ত হইয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"যা যা, ব্যাটা, গোঁদাই আমাকে বল্তে পারেন না ?" তথন আমি আদিয়া ঠাকুরকে ঐকথা বলাতে ঠাকুর দতীশকে ডাকিয়া বলিলে—"দতীশ তোমার ভিতরের যেরূপ অবস্থা, দ্রীলোক হ'তে দূরে থাকাই ভাল। এখানে যখন স্ত্রীলোক রয়েছেন, তখন তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক। আহারাদি এখানে ক'রে যেও, থাকার বল্পোবস্ত অন্য কোথাও ক'রে নেও।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সতীশ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। থ্ব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেন, আমি যাব কেন? স্ত্রীলোক সব এখান থেকে চলে যাক। ওদের অক্সত্র যেতে অনুমতি কর্লে বাড়ীতে গিয়ে মা'র দেবা ক'রো। দেবাদারা সকল গুরুজনকে সন্তুষ্ট করে তাঁদের অনুমতি ও আশীর্কাদ নিয়ে তবে ধর্মপথে চল্তে হয়। তা হ'লেই অনায়াসে এই পথে চলা যায়। গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি একটি লোকও বাদী হন, ধর্ম্মপথে অনেক বিত্ন ঘটে।

এই সকল কথার পরে ঠাকুর আমাকে কাঙ্গাল ফিকিরের "ত্রন্ধাগুবেদ" খানা পাঠ করিতে বলিলেন। ঠাকুরের দীক্ষা ও আমাদের দাধনে শক্তিসঞ্চারের কথা এই পত্রিকার স্থানে স্থানে কাঙ্গাল কিছু কিছু লিখিয়াছেন। ঠাকুরের কথামত উহা পড়িয়া আমি শুনাইতে লাগিলাম।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড্বেদে ঠাকুরের দীক্ষাদি ও শক্তিসঞ্চারের কথা।

"১২৯১ দালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, পণ্ডিত বিজয়ক্ত্বঞ্চ গোস্বামী মহাশয়, যে দময় কলিকাতান্ত্ শাধারণ ত্রাহ্মসমাজের বেদির কার্যানির্ব্বাহ করেন, দেই সময়ে এইরূপ কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ১ম ভাগ, ৩৯২ পৃষ্ঠা। এক**টি দৃশ্য প্রকাশিত হই**য়াছিল। তথন **অনেকেই "মা মা"** বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহমদ নানকের হত্ত ধরিয়া, নানক আবার অভ ভক্তগণের দঙ্গে গলাগলি হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর বংসর, ১২০২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা দাধারণ ব্রাক্ষসমান্তের বেদিতে উপাদন। করিতেছিলেন, তথন এ প্রকার একটি আধ্যাত্মিক দৃশুও প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাথ মাদে রংপুর কাকিনিয়ার ভূমাধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায়, যে সময় তত্ত্তা ত্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যেদিন বিভয়ক্তক গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকালে বেদির কার্য্য নির্কাহ করেন, সেই দিনও ঐ প্রকার আর একটি দৃখ্য প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ভাহা পূর্ব্বৎ স্পাষ্ট লক্ষিত হয় নাই।"

অদাম্প্রদায়িক ধার্ণিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিজয়ক্ষ গোস্বামী বলিয়াছেন—"তিনি একদা পর্বতবাসী কয়েকজন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। একজন মান্দ্রাজ-কাঞ্চালের ব্রহ্মাগুবেদ, বাসী তাঁহার পথপ্রদর্শক দল্পী হইয়াছিলেন। পর্কতের নিকটে উপস্থিত २ग्र छात्र, २८० शृक्षा । रहेरन, ननार्छा नि श्वारम निम्द्रतक्षिण जीयनभृष्ठि करेनक रेज्यत छारा मिरानत

গমনের অন্তরায় হইয়া প্রান্তরথণ্ড ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। ভৈরবের এই ব্যবহারে মাক্রাজ্বাদী জাতীয় তেজে উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। গোসামী মহাশয় তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'উষ্ণ হইলে কার্ব্য হইবে না। আমি উহার উপায় করিতেছি।' অনস্তর ভৈরবমূর্ত্তি কিঞ্ছিৎ অগ্রমন্ত্র হইলে গোস্বামী মহাশয় বেগে গমন করিয়া তাঁহার পদহয় জড়াইয়া ধরিলেন। ভৈরব হাস্তপূর্বক বলিলেন, 'তোমরা মনে করিতেছ, আমি ঘোর পাষও ও নির্দিয়, বান্থবিক তাহা নহে। এই পর্বতে যে কয়েকজন যোগী বাস করেন তাঁহার। সিদ্ধপুরুষ। আমি তাঁহাদের সেবার্থে নিযুক্ত আছি। বৈষয়িক

লোকেরা বিষয়ের শুভাশুভ জানিতে যোগীগণকে দর্কদাই বিরক্ত করে। ইহাতে দাধনের বিদ্ন উপস্থিত হয়। ত্রিমিত্ত তাঁহারা স্কৃত্দপথে পর্ব্বতাভ্যন্তরে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্মজিজ্ঞাস্থ লোকের তথায় যাইতে নিষেধ নাই। কে ধর্মজিজ্ঞাস্থ ও কে বিষয়ী, আমি প্রস্তর্থণ্ড ছু ড়িয়া তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। বিষয়ী হইলে ভয় পাইয়া প্রস্থান করে। জার যথার্থ ধর্মজিজ্ঞাস্থ হইলে, তোমাদের মত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে না। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গমন কর, যোগীগণকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তথায় জল নাই, এখানেই যাহা কিছু আহার করিয়া নিঝ রের জল পান কর; এই কথা বলিয়া সেই ভৈরবমূর্ত্তি নরকপালে নরমাংস আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিল। "আমি কোনপ্রকার মাংসই আহার করি না" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিলেন; ভৈরবমৃত্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ভর্পনা করিল; কিন্তু পথপ্রদর্শক হইয়া যোগীগণের নিকট লইয়া চলিল। গোসামী মহাশয় স্বভ্লপথে হামাগুড়ি দিয়া অনেক কটে যোগীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদিগকে প্রণাম প্র্রেক দেখিলেন, সে স্থান ছাদশ্ত একদার কোঠার সদৃশ; অর্থাৎ চারিদিকে ভিত্তিম্বরূপ পর্বতে, মধ্যস্থান দিব্য পরিষ্কৃত ও বৃক্ষলতায় স্থশোভিত। যোগীদিগের মধ্যে একজন, গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভৈরবমূর্ত্তিকে ভর্ৎসনা পূর্বক বলিলেন—"তুমি অংথারপদ্বীর পথ অবলম্বন করিয়াছ, স্কুতরাং নরমাংস তোমার থান্ত; কিন্তু অন্তপথালম্বীর বাহা থান্ত নহে, তুমি তাহাকে তাহা প্রদান করিলে কেন ? ইহাতে তোমার বিলক্ষণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হইলে কেছ দিদ্ধ হইতে পারে না ? এ তোমার নিতান্ত ভুল। পথ কিছুই নহে, উপায়মাত্র। সিদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র কথা। আমরা যে চারি জন এথানে আছি, আমরা কি এক পথ অবলম্বন করিয়া দাধন করিয়াছিলাম? কেহ বৈফব, কেহ অন্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে সকলেরই এক পথ ও এক উদ্দেশ্য। স্থতরাং এক্ষণে কোন প্রণালীই আর নাই।" গোষামী মহাশয় যোগীদিগকে যাহা জিজ্ঞানা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ভৈরবকে প্রবোধ করিতে ধোগীবর দেই জিজাসারই উত্তর দান করিলেন। যোগীরা যে বাহ্ ছটি নেত্রের স্থায় ললাটাভ্যস্থরস্থ তৃতীয় নেত্রে সকলেই জানিতে পারেন ও দেখিতে পান, এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য দান করিভেছে। তাহার পর যোগীগণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত, যে প্রকার আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহার। পৃথিবীর সম্দায় দেশের সম্দায় ঘটনা বলিলেন। গোষামী মহাশয় সংবাদপত্রপাঠে যাহা অবগত এবং পরম্পরায় যাহ। শ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তৎসম্দায়ের ঐক্য হওয়ায় তিনি বিশ্বিত হইলেন। জন্দনময় নিবিড় পার্কাত্য প্রদেশে সংবাদপত্র দূরে থাকুক, সাংসারিক লোকজনেরও গভায়াত নাই। বিশেষ, পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস, ও উপস্থিত ঘটনার সংবাদ, পাঠক যাহা অবগত নহেন, যোগীগণ তাহা জ্বানেন, ইহা যে দিব্যচক্ষ্ব ফল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—ভৈরব ঘথন পাথর ছুঁড়্তে লাগ্লেন, আপনারা কি কর্লেন ? উহা কি আপনাদের গায়ে লেগেছিল ? বলেন না কেন ? সন্ন্যাদীর আশ্রমে স্ত্রীলোক কেন থাকবে ? আমি কখনও এখান থেকে যাব না।"
সতীশ এই কথা বলিয়াই ঠাকুরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তখনই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া
গেলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন—"সতীশের মা'র যে কি বিষম অবস্থা, বলা যায় না। সময়ে
সময়ে তাঁর জালার আঁচ আমার বুকে এসে লাগে। তাতেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়ি।" ঠাকুর
বলিলেন—"পিতৃপ্রাদ্ধ না ক'রে এই ভাবে সতীশ এসেছেন বলেই নানাপ্রকার উৎপাত
ভোগ কর্ছেন।"

#### শ্রাদ্ধে প্রেতাত্মার যন্ত্রণার শান্তি।

আমি তখন জিজ্ঞাদা করিলাম, প্রাদ্ধে কি যথার্থই প্রেতাত্মার ক্লেশের শান্তি হয়? ঠাকুর এধানকার একটি অল্প দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"একদিন আমি যমুনার তীরে তীরে কালীদহের নিকটে উপস্থিত হ'তেই, একটি প্রেত এসে আমার সম্মুখে প'ড়ে বিষম ছট্ফট্ কর্তে লাগ্লেন। আমি তাঁকে জিজাসা কর্লাম—"ওরকম কর্ছেন কেন ?" প্রেত বল্লেন—'প্রভু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আর এ ক্লেশ সহ্য কর্তে পারি না। শত সহস্র বৃশ্চিক আমাকে সর্বদা দংশন কর্ছে। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ক'রে দিনরাত আমি দৌড়াদৌড়ি কর্ছি। মুহুর্ত্তের জন্যও আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি তাঁকে বল্লাম, "আপনার কোন্ পাপে এই দণ্ড।" প্রেত চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্লেন 'প্রভু, এখানে আমি \* \* \* মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবায় যে সমস্ত অর্থাদি পেতাম, সেবাতে না লাগায়ে তাহা আমি ভোগবিলাসে ও বদ্মাইসীতে উড়াতাম। এটিই আমার গুরুতর অপরাধ।<sup>2</sup> আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লাম—"কিসে আপনার এই ভোগের শান্তি হবে ?" প্রেতাত্মা বল্লে—'আমার শ্রাদ্ধ হয় নাই; শ্রাদ্ধ হ'লেই এই ক্লেশের শান্তি হবে। আপনি দয়া ক'রে আমার প্রান্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিন।' আমি বল্লাম— "কি প্রকারে ব্যবস্থা কর্ব ?" প্রেত বল্লেন—'আমার প্রান্ধের জন্য দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর হাতে দিয়েছিলাম ; কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত আমার শ্রাদ্ধ করে নাই। আপনি দয়া ক'রে ঐ অর্থ আনায়ে কতক ঠাকুর সেবায় দিয়ে দিন, বাকি টাকা দারা আমার কল্যাণার্থে প্রাদ্ধ ক'রে, মহোৎসব কর্লেই আমি এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচি। প্রেতের কথা শুনে আমি সেই মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নিকটে গিয়ে সমস্ত বল্লাম। পরে এসব

ব্যাপার সেই প্রেতের ভাইপোকেও বিস্তারিতরূপে জানান হ'ল। তিনি ভেবেছিলেন ঐ অর্থের আর কেহ খোঁজই নিবে না। যা হোক্ তিনি সমস্তগুলি টাকা দিয়ে বিধিমত শ্রান্ধটি কর্লেন। মহোৎসবাদিও হ'ল। পরে সেই প্রেতের ঐ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। করেকদিন হয়, এখানে এই ঘটনা হ'য়ে গেছে।"

### **ही त्रघाटि भोका नी ना**।

সন্ধার একটু পূর্বের আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। যম্নার তীরে তীরে গিয়া চীরঘাটে পৌছিলাম। দেখানে ঠাকুর একটি বৃক্ষের মূলে বিসিয়া, পরপারের বেলবাগের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অল্লম্পণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নাম করিয়া কাটাইয়া, সন্ধার পরে আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। কুতু তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল আনিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ ধোয়াইয়া দিতে দিঁড়ির ধারে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তামাদা করিয়া কুত্কে কহিলেন—'কুতু আজ কতকগুলি বেড়ালের গু মাড়িয়ে এসেছি। পায়ে গু গুলি জড়ায়ে রয়েছে।' কুতু 'তা বেশ, তা বেশ' বলিয়া চরণ ধরিতে উপক্রম করামাত্রই ঠাকুর পা ঘটি সরাইয়া লইয়া বলিলেন—'আরে, থাম্ না, পায়ে যে বিশ্রী গু লেগে রয়েছে।' কুতু বলিলেন—'তা হোক্ না, ওতে আমার একটুও য়ণা নাই। আমি রগ্ড়িয়ে বেশ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিছিয়।' ঠাকুর বলিলেন—'আরে তোর হাতে যে গু লাগ্রে।' কুতু একটু হাসিয়া বলিলেন—'ও কি বল্ছ, ডোমার পায়ে বে লেগে রয়েছে ও আবার গু কি?' ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। আমি কুতুর এই ভাবটি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আহা! ঠাকুরের শ্রীপাদপন্নে ঘাহা লাগিয়া আছে, তাহা কি আর গু আছে? তাহাতে আবার ম্বণা কি? ঠাকুরের উপরে কতদ্র শ্রেছা ভক্তি জনিলে এই প্রকার ভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পরি না। ধয় কুতু!

আমরা দকলে বারেন্দায় আদিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি, কুতু ঠাকুয়কে বলিলেন—
"বাবা, য়মুনাতীরে যথন আমরা দকলে ব'দে ছিলাম, তথন তুমি দমাধির অবস্থায় 'ডুব্বে না,
ডুব্বে না,' ব'লে খুব হেদেছিলে কেন ? ঐ কথা তুমি কাকে বলেছিলে ?"

ঠাকুর বলিলেন—'আর কাকে বল্ব ?' কুতু বলিলেন—খ্লে বল না কেন ? ঠাকুর বলিলেন—
"ওরে যমুনাতীরে গিয়ে বস্তেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন, আমাকে বল্লেন 'ওঠ'!
একবার যমুনায় 'বাচ' খেলি গিয়ে।" কৃষ্ণের কথায় নৌকায় উঠ্লাম। কৃষ্ণ নৌকার

গলুইয়ের উপরে ছিলেন। মাঝ যমুনায় নৌকাখানা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধর্লেন। নৌকা তখন ডুবে ডুবে। নৌকায় যাঁরা ছিলেন, সকলে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। আমিও দেখ্লাম, কৃষ্ণ নৌকাখানা ডোবান ডোবান। তখন মনে হ'ল, কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন। এ নৌকা কখনও জুব্বে না। নৌকা ডুব্লে তো শুধু আমরাই ছুব্বো না, কৃষ্ণ যখন নৌকায় আছেন, গলুই দিয়া জল উঠ্লে কৃষ্ণই আগে ছুব্বেন। তাই সকলকে বলেছিলাম, 'ভয় নাই, ডুব্বে না, ডুব্বে না, এসব কৃঞ্বের চালাকী।'

কুত। তুমি কৃষ্ণের দক্ষে পেলে, আমাদের নিলে না কেন? ঠাকুর। ওরে, সে যে বড় ছোট নোকা; তাতে কি আর বেশী লোক ধরে? মাঠাক্রণ বলিলেন—তোমাদের থেলা বরং দেখ তে দিতে। তাও তো দিলে না। ঠাকুর বলিলেন- তাতে আর লাভ কি হ'ত। একটা চিত্র দেখার মত দেখ্তে বই তো নয়।

মাঠাক্রণ কহিলেন—ভাই বা ক্ষতি কি ছিল ? 'নাই চেয়ে কাণা ভাল।' মাঠাক্রণ, কুত্ এবং ঠাকুর, শ্রীক্লফের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না।

কুত্, ঠাকুরকে বলিলেন—বাবা, গেণ্ডারিয়ায় ষথন ছিলাম তথন তুমি আমাকে চিঠি লেখ নাই কেন?

ঠাকুর বলিলেন — তোকে আবার চিঠি লিখ্ব কি ? তুই তো সর্বদা আমাকে দেখ্তে পেতিস।

কুতু বলিলেন—দেধ তে পেভাম ব'লে কি ভোমার আর চিঠি লিথ তে নাই ? ঠাকুর বলিলেন—দেখ্তে পেলে, কথা শুন্লে আর চিঠিতে দরকার ? কুতু বলিলেন—দেখ তে তো পেতাম; কিন্ত কথা তো দৰ্কদা ভন্তে পেতাম না। ঠাকুর বলিলেন – সর্বেদা কথা শুন্লে কি আর ভাল লাগ্তো ?

আমি একটু ফাঁক পাইয়া কুতুকে জিজাদা করিলাম—কুতু! আজকাল তোমাকে মশায় কামড়ায় না ?

কুতু বলিল--কামড়াবে কেন ? বাবা যে মশাদের নিষেধ করেছেন। অনেকক্ষণ ইহাদের এই প্রকার কথাবার্তার পর আমরা শয়ন কবিলাম।

### মাঠাক্রণকে ঠাকুরের দঙ্গে রাখার কথা।

গতকল্য সতীশ রোধের মাথায় ঠাকুরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন ভাহাতে ভাবনা হইল, ব্ঝি ঠাকুর আবার মাঠাকুরাণীকে অন্তত্ত যাইয়া থাকিতে বলেন। ঠাকুর ত বলিয়াছিলেন যে, মাঠাক্রণ দকে থাকিলে আশ্রমের মর্যাদা লজ্মন হয়। মাঠাক্কণকে দলে রাথিয়াছেন। ইহা কি ঠাকুরের নিজের ইচ্ছায়, না পরমহংসজীর আদেশে তাহা ব্ঝিতেছি না। এ বিষয় জিজাসা করার আরম্ভমাত্রই ঠাকুর মৃত্ মৃত্ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন-

কিছুকাল হয় একদিন গুরুদেব আমাকে সূক্ষ্ম শরীরে লইয়া গিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরুতে লাগ্লেন। পরে আমাকে মন্দার পর্বতে নিয়ে উপস্থিত কর্লেন। সেখানে দ্য়া ক'রে তিনি আমাকে উর্ন্ধরেতা ক'রে দিলেন। বহুকাল ধ'রে উর্ন্ধরেতা হ'তে আমার একটা ইচ্ছা ছিল। আমার ঐ অবস্থা হওয়ায়, আমি ওঁর জন্ম বিশেষ ক'রে বল্লাম, দয়া ক'রে ওঁকেও তিনি সে অবস্থা দিলেন। পরে একদিন গুরুদেব এসে আমাকে বল্লেন, 'তুমি ত সম্পূর্ণ নিরাপৎ হয়েছ। তুমি পাহাড় পর্বতেই থাক, আর বাড়ী ঘরেই থাক, দর্বব্রই তোমার অবস্থা একই প্রকার। ওঁকে তুমি এখানেই রাখ; ভালই হবে। গুরুদেবের আদেশমতই আবার ওঁকে আনা হয়েছে। না হ'লে আমি তো উত্তরকুরুতেই যাব মনে করেছিলাম।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই লচ্ছিত হইলাম। ভাবিলাম, 'হায় রে! কি ছদিশা। ঠাকুরের কার্যোও আমার আবার প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি ইইল।' ধাহা হউক, একটু পরেই জিজ্ঞাদা করিলাম— উত্তরকুকতে কি যাওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—যাওয়া যাবে না কেন, তবে বড় কষ্ঠ।

আমি বলিলাম — শুনিতে পাই মান্দ্সবোবরে ও কৈলাদে নাকি কেহ খেতে পারে না ?

ঠাকুর বলিলেন—পার্বে না কেন? হঠযোগ খুব অভ্যাস থাক্লেই পারে। না হ'লে যাওয়া অসম্ভব হয়। সেদিন যে প্রমহংসটি এখানে এসেছিলেন, তিনি কৈলাস হ'তেই এসেছেন।

#### কৈলাস্যাত্রার বিবরণ।

• আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—"দেই সাধুটির নঙ্গে প্রেও কি আপনার পরিচয় ছিল?
তিনি কিরুপে গিয়েছিলেন?—একা, না সঙ্গে আরও কেহ ছিলেন?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কয়েক বৎসর পূর্বের এ পরমহংসটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একটি হঠযোগী সাধু, এই পরমহংস এবং আমি কৈলাসে যাওয়ার সঙ্কল্প ক'রে য়াত্রা কর্লাম। অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি খুব বড় পর্বতের নিকটবর্ত্তী হ'লাম। একটি লোক এসে আমাদের যাওয়ায় বাধা দিয়ে বল্লেন—"এ পাহাড়ের উপর যেতে ছকুম নাই।" তাঁকে জিজ্ঞাস। করা গেল, কেন ? তিনি বল্লেন, "ঐ পাহাড়ে মাকুষ উঠ*্লেই পাথর হ'য়ে* যায়।" তাঁর কথায় সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাদের বহু দূরে পাহাড়ের উপরে তিনটি মাহুষ দেখায়ে বল্লেন—"এ দেখুন উহারা দব পাথর হ'য়ে রয়েছে।" ঐ পাহাড়ে উঠ্বার পথে পাহাড়েরই ধারে একখানা বড় পাথরে বড় বড় অক্ষরে খোদা রয়েছে—"অত্র অত্রো ন গচ্ছন্তি।" পাহাড়ে ঐ প্রকার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাওয়ার সময়ে ঐ কথা লিখে গিয়েছিলেন, পাছে কৈহ ঐ পথে চলে বিপন্ন হন্। আমরা ঐ সব দেখে ওদিক্ দিয়ে যাওয়ার সক্ষন্ন ত্যাগ কর্লাম। হঠযোগ আমার অভ্যাস নাই, পথে আরও কত প্রকার বিল্ন থাক্তে পারে, এই ভেবে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু ঐ সন্যাসী ছ'টি ফির্লেন না। তাঁরা বল্লেন—"অগ্নির অভাব আমাদের হবে না, সঙ্গে 'চক্মকি' আছে। রাস্তায় যদি জল পাই তা হ'লে আমাদের ক্রিয়া চল্বে; ক্রিয়াটি চল্লে আমাদের শরীরের কিছু হবে না।" ঐ কথা বলে তাঁরা অন্য পথ ধ'রে একটু ঘুরে চলে গেলেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে এসে সেই পরমহংদটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। রাস্তার সমস্ত বিবরণই তিনি আমাকে বল্লেন। শুন্লাম—উহারা পাহাড়ের পথে অনেক দিন চলে মানস্দরোবরে উপস্থিত হলেন। কৈলাসে যেতে হ'লে মানস্দরোবর দিয়েই যেতে হয়। কৈলাসের সমস্ত যাত্রী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যস্ত ওখানে অপেক্ষা করেন। দেই নির্দ্দিষ্ট দিনে মানসসরোবরের মধ্যে মহাদেবের রথ ওঠে। যাঁদের ঐ রথের চূড়াটিও দর্শন হয় তাঁরাও কৈলাসে যাত্রা করেন, অবশিষ্ঠ সকলে থেকে যান। যদি কেহ রথ বা চূড়া দর্শন না পেয়েও কৈলাদে যান, তাঁর কৈলাদে গিয়ে মহাদেব দর্শন অদৃষ্টে ঘটে না।

কৈলাসের যাত্রীদের মহাদেব দর্শনের এটিই পরীক্ষা। হঠযোগী সাধু ও পরমহংস মানসসরোবরে গিয়ে, নির্দ্দিষ্ট দিনের বিলম্ব আছে জেনে, মানসসরোবর পরিক্রমা কর্লেন। পরিক্রমায় ভাঁদের সতের দিন লেগেছিল। নিদ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে সরোবরের চারিদিকে সহস্র সহস্র সাধু মহাত্মাদের 'হর হর বোম বোম' শব্দ উঠ্ল, ফুল বিল্বপত্র, ধূপ ধূনা চন্দনাদি নিয়ে সকলেই সরোবরে মহাদেবের পূজা আরতি কর্তে লাগ্**লেন। এ স**ময়ে মানসসরোবরের জল পাক দিয়ে খুব ঘুর্তে লাগল। সকলেই মহাদেবের স্তব-স্তৃতি কর্তে কর্তে সরোবরের দিকে তাকায়ে রইলেন। যথাসময়ে পাকজলের মধ্যস্থলে স্বর্ণরথের চূড়া উঠ্ল। পর্মহংসটি উহার দর্শন পেয়ে কৈলাদের দিকে চল্লেন; কিন্তু হঠযোগী সাধুটি চূড়া দর্শন পেলেন না, কাজেই ওখান হ'তে ফিরে এলেন। পরমহংসটি আরও কয়েকটি মহাত্মার সঙ্গে কৈলাসে গিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। কৈলাস পর্বতের ১০৮টি শৃঙ্গ একটির পর একটি শৃঙ্খলামত উঁচু; প্রত্যেকটি শৃঙ্গই শিবলিঙ্গের আকার। ঐ সকল শৃঙ্গকেও শিবলিঙ্গ বলে। ঐ সকল শিবলিঙ্গ পরিক্রমা ক'রে কৈলাসে ওঠ্বার নিয়ম। এক একটি শৃঙ্গ পরিক্রমায় প্রায় এক এক দিন লাগে। শুন্লাম ১০৮টি শৃঙ্গ পরিক্রমায় ওঁদের ঠিক ১০৮ দিনই লেগেছিল। ঠিক শিবচতুর্দ্দশীর দিনে কৈলাসের উপরে মন্দিরের নিকটে উঁহারা উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে রাত্রে আপনা আপনি মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সকলে তখন মন্দিরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ মহাদেব ও ভগবতীর দর্শন পেলেন। এই দর্শন বেশী সময়ের জন্ম হয় না, ৩।৪ মিনিট মাত্র। প্রমহংস্টির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অনেক কথা হ'ল। ৩।৪ বৎসর পরে এবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা।"

### তিব্বতে বাঙ্গালী বাবু।

ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিয়া জিজাসা করিলাম—"শুনেছি তিব্বত দেশেও অনেক ভাল ভাল বৌদ্ধ লামা যোগী আছেন। সে সব স্থানে আমরা যেতে পারি না ?"

ঠাকুর বলিলেন—আগে বরং এ দেশের সাধুরা যেতে পার্তেন। এখন আর সেখানে যাওয়ার যো নাই। একটি বাঙ্গালী বাবু সেখানে যাওয়ার পর থেকে যত বিত্ন ঘটেছে। সেখানে আইন হয়েছে এখন তিব্বতে আর কারও চুকবার হুকুম নাই। জিজাদা করিলাম—বাঙ্গালীটি যাওয়ায় কি ঘটেছিল ?

ঠাকুর বলিলেন—কিছুকাল হয় ছদ্মবেশে একজন বাঙ্গালী বাবু তিববতে গিয়ে সে দেশের ভাষা শিখ্তে লাগ্লেন, আর গোপনে গোপনে ঐ দেশের নক্সা আঁক্তে আরম্ভ কর্লেন। অবশেষে ধরা পড়াতে আর তিনি দেশে আস্তে পার্বেন না, রাজার এরূপ আদেশ হ'ল। বাঙ্গালী বাবুটি রাজার পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলেন, এবং দেশে যাতে আবার ফিরে আস্তে পারেন, সে বিষয়ে স্থবিধা ক'রে দেবার জন্ম তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্লেন। বিপন্ন শরণাগতকে পরিত্যাগ করতে নাই ব'লে পণ্ডিতজী তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পরে পণ্ডিতজীর কথামত তিনি শপথ কর্লেন, দেশে এসে তিনি ঐ ভাষা আর অন্য কাকেও শিখাবেন না। আর তিব্বতের রাস্তা ঘাটের পরিচয় কাকেও দিবেন না। রাজপণ্ডিত মহাধান্মিক লোক ছিলেন। তিনি ঐকথা বিশ্বাস ক'রে, সেই বাঙ্গালী বাবুটিকে কান্ধে তুলে গভীর রাত্রে পাহাড়-পথে প্রায় ৪া৫ ক্রোশ চলে একটি নিরাপৎ স্থানে পৌঁছায়ে দিলেন। বাবুটি কলিকাতা এসেই সমস্ত প্রকাশ ক'রে দিলেন এবং তিব্বতী ভাষাও শিক্ষা দিতে লাগ্লেন। এই কথা ক্রমে তিব্বতে প্রচার হওয়ায় সেখানকার রাজা দেই পণ্ডিতজীকে বিষম দণ্ড দিলেন। একটা চামড়ার ভিতরে তাঁকে পুরে চার দিকে সেলাই ক'রে নদীতে ডুবায়ে দিলেন। একজন লামা-গুরু কিছুদিন হয় আমাকে এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বল্লেন—"রাজা যদি আমাদের মত দশ হাজার লোকেরও মাথা নিয়ে, যোগীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজীকে ছেড়ে দিতেন, সমস্ত দেশের লোক তাতে খুদী হ'ত। গুরুজী দকল বিষয়েই সর্ববশ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাজাও তাঁকে খুবই সম্মান ও পূজা কর্তেন; কিন্তু এরূপ কঠোর শাসন না হ'লে, দেশ রক্ষা শক্ত হবে স্থির ক'রে দেশের সর্বব্রধান ব্যক্তিকে এভাবে জীবন নাশের দণ্ড দিলেন। সেই লামা-সাধুটি এদে পুনঃপুনঃই "বেইমান বাঙ্গালী, বেইমান বাঙ্গালী" বল্তে লাগ্লেন। বাঙ্গালীদের উপরে তিব্বতীদের এখন আর বিশ্বাস নাই—তাঁরা সকলেই এখন 'বেইমান বাঙ্গালী' ভিন্ন বলেন না।"



শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা-ঠাকরুণ শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী।



## মাঠাকুরাণীর ঐশ্বর্যা ও আকাজ্ফা।

শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়া মাঠাকুরাণীর অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। এ সকল ঘটনা কি ভাবে ঘটিতেছে, কিছুই ব্ঝিতেছি না। মাঠাক্রণ আদিয়া আমাদের আহারাদির সমস্ত ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের এতগুলি লোকের যথন যে বল্পর প্রয়োজন, না জানাইলেও, মাঠাক্রণ তাহা নিজেই বুঝিয়া যোগাড় করিয়া দেন। টাকা-পয়দা পূর্বে ষেমন আদিত, এখন ঠিক দেইরূপই আদিতেছে; অথচ আমাদের কোনও বল্বরই অভাব নাই। ভাগ্তারঘর দর্বাদাই জিনিদে পরিপূর্ণ। নিত্য আমরা ন' দশটী লোক ছ'বেলা আহার করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া বাদাতে নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার হু'তিন দিন অন্তরই চলিতেছে—মাঠাক্কণ ছোট একটি 'বোক্নাডে' মাত্র একবার অন্ন পাক করেন; বোক্নাটিতে এক দেরের অধিক চাউল ধরে না। ডা'ল তরকারি প্রভৃতি এ৬ রকম ব্যঞ্জন ছোট একথানি কড়াতে প্রস্তুত ক্রিয়া থাকেন। পাত্র ছোট হইলেও, একটি বস্তু আবার षिতীয়বার রাল্লা করা মাঠাক্রণের নিয়ম নাই। যখন আমরা সময়ে সময়ে পনর-কুড়ি জন লোক আহারার্থে উপস্থিত হই এবং অতিরিক্ত লোকের আহারের নিমন্ত্রণ হয়, তখনও মাঠাক্রণ নিয়মিত পরিমাণের অধিক রায়া করেন না। রায়াটি হইয়া গেলে দাউজী-ঠাকুরকে ভোগ দেন, ভোগ সরাইয়া সম্ভ প্রসাদ রগুই ঘরে রাখা হয়। রগুই ঘরেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাত্র এক বোক্না প্রদাদে এবং নিদিষ্ট পরিমাণ ব্যঞ্জনাদি দারা আমরা ঘত লোক উপস্থিত থাকি না কেন, মাঠাক্কণ নিজে হাতে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্বক পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়া থাকেন। সকলের আহার হইয়া গেলে মা ও কুতু প্রসাদ পান। অতিরিক্ত অল ব্যঞ্জনের জোগাড় কোথা হইতে কি ভাবে হয়, ব্ঝিতেছি না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যহই এখানে হইতেছে। ডা'ল তরকারি ইত্যাদি রামা বস্তুর স্বাদও এক নৃতন রকম দেখিতেছি; এরকম স্বাহ-সামগ্রী জীবনে আর কোথাও কথন থাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কুতুব্ড়ী ভোগ রামার সময়ে মাঠাক্রণের সাহায্য করেন। আমাদের ঐ সময়ে ওদিকে যাওয়ার ত্কুম নাই। রায়ার সমস্ত জোগাড় করিয়া আর ও ৫। ৭টি ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া লইতে মাঠাক্রণের ত্'তিন ঘণ্টার অধিক সময় কোন দিনই লাগে না। কি কৌশলে যে মাঠাক্রণ এ সকল কার্য্য শৃত্থলারপে সমাধা করেন, নানাপ্রকারে অন্তুদদ্ধান করিয়াও তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একদিন মধাাহে আহারাত্তে হরিবংশ পাঠের পর মাঠাক্রণের ঘরে যাইয়া বিদলাম। মাঠাক্রণ আমাকে বলিলেন—"কুলদা, বোধ হয় শীঘ্রই তোমার দেশে যাওয়া হবে। দেশে গিয়ে মায়ের সেবা বেশ ক'রে ক'রো।" মাঠাক্রুণের কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞানা করিলাম—"আমার দেশে যাওয়া হবে, ইহা কি আপনি পরিষ্কার দেখে বল্ছেন।" মাঠাক্রণ বলিলেন—"কেন? দেশে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না? দেশে গিয়ে তোমার ভালই হবে।" আমি বল্লাম—"মা, আপনার বিষয় তো আমি কিছুই জান্লাম না। আপনার অবস্থার ২।১টি ঘটনা আমাকে বলুন না। কুপণের মত আপনি দ্বই লুকিয়ে রাখেন কেন ?" মা বলিলেন—"তোমায় একটি কথা বলি, যদি ধর্মজগতে বড়লোক হ'তে চাও, ধনী হ'তে চাও, কুপণ -হ'য়ো। নিজের কোন অবস্থাই কারুকে ব'ল না, বল্লে আর তা থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—ভবিশ্বতের দব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ হয় ?

মাঠাক্কণ। হবে না কেন? তবে সবই কি আর প্রকাশ হয়? দ্রের বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানা যায়; আর ৫।৭ দিনের ভবিয়াৎ ঘটনাগুলি দর্জদাই প্রকাশিত থাকে।

আমি। সাধনের সময়ে আপনার দর্শনাদি হয় না ? সমাধি কথনও হয় কি ?

মাঠাক্কণ। সাধন ভজন আর করি কোথায়। দিনের বেলা তো দেবার কাজ কর্মে কেটে যায়। মধ্যাত্তে অবসর পেলে একটু বিশ্রাম করি। বিকাল বেলাটিও ঠাকুর দর্শনেই চলে যায়, রাজেই মাজ বিদ। তথন দর্শনও হয়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, সমাধি নিয়ে প'ড়ে থাকি, আবার সে ইচ্ছা হয় না; সমাধির চেয়ে এই ভাবে সেবার কাজ ক'রে দিন শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।

এই প্রকার অনেক কথার পর মা আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—"ভবিশ্বতে কাহার কি অবস্থা ঘট্বে, এখন তা ত আর বলা যায় না। তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বল্ছি, মনে রেখো। মা'র জন্ম আমার বড় কট হয়। মা আমার বড় ছ:খিনী। আমাকে নিয়েই তিনি চিরকাল রয়েছেন। কত ক্লেশই পেয়েছেন। একটি দিনের জন্মেও স্থী হ'তে পারেন নাই। ভবিশ্বতে মা'র অদৃটে কি যে আছে বলা যায় না। মাকে দেখো। বৃদ্ধাবস্থায় অন্তের গলগ্রহ না হ'য়ে, মা যদি কোনও তীর্থে গিয়ে থাক্তে চান্, ৪া৫টি টাকা মাসিক মাকে জোগাড় ক'রে দিও; আর তাঁকে খ্ব সাল্বনা দিও।"

আমি বলিলাম — দিদিমার জন্ম আপনি ভাব বেন না। কোন কালেও তিনি কট পাবেন না। অন্ততঃ ভিক্ষা ক'রে, আমিই দিদিমার অভাব দূর করবো।

মাঠাক্কণ আবার বলিলেন—"তোমায় আর একটি কাজ কর্তে হবে শান্তিস্থপার গর্ভাবস্থা। তাকে আমি ফেলে এসেছি। মা'র সঙ্গে তার তেমন সন্তাব নাই। শান্তির মাথাও ভাল নয়। গর্ভাবস্থায় যদি সর্বাদা মানসিক কন্ত পায়, গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট কর্বে। তুমি শান্তিকে আমার নামে একথানা পত্র লিথে দাও। আমার যা কিছু, সমশুই শান্তির। গেওারিয়া-আশ্রম শান্তিরই। শান্তি যেন ওখানেই স্থির হ'য়ে থাকে।"

মাঠাক্কণের আদেশমত তাঁহারই নামে আমি অমনি শ্রমতী শান্তিম্ধাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মাঠাক্কণের এ সকল কথা শুনিয়া আমার নানাপ্রকার তুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মাকে আর গেগুরিয়াতে ফ্রিরাইয়া নেওয়া যাইবে না। ক্রে কথাও আমার এখন মনে পড়িল। ভাবিলাম, যদি মাঠাক্কণ অচিরে দেহত্যাগই করেন, তাঁহার ভো কোন দেবাই আমি করিতে পারিলাম না।

আমি মাকে জিজাসা করিলাম—মা, আপনার কথা গুনে আমার নানারকম আশহা হয়। আপনার মনে কোন বিষয়ে কিছু আকাজ্জা আছে কি না, জান্তে ইচ্ছা হয়।

মা বলিলেন—কুতুর বিবাহ হি তুসমাজে হয়, আর যোগজীবন সমাজে ওঠে, এই তু'টি আকাজ্জা আমার আছে। আর 'গোলামী মশাই' মহাভারত পড়তে চেয়েছিলেন, তাঁকে একথানি মহাভারত দিতে ইচ্ছে হয়। কুতু ছেলেমানুষ, ব্রজমায়ীদের মত ওর পায়ে একজোড়া পাঞ্জোর দিলে হ'ত। আর কোন বাসনা আমার নাই।

মাঠাক্রণ কুতুর বিবাহের জন্ম একটুকু বাল্ড আছেন, রুথার ভাবে বৃঝিলাম। তিনি সে সম্বন্ধে আমাকে আরও জনেক কথা বলিলেন।

## স্বপ্নে ভূতের উপদ্রব।

আৰু অবসরমত গত বাত্রির একটি ভয়ন্বর স্বপ্নের বৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। 'রাত্রি প্রায় ২।টার সময়ে দেখিলাম, আমি আদনে বদিয়া, স্থির হইয়া নাম করিতেছি, অকস্মাৎ একটা বিকটাকার ভূত আদিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইন। ২৩খে আবিণ, ১২৯৭ ৷ নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আমাকে সাধন হইতে মিবুত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি এক এক সময়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলাম; কিন্তু, নাম ছাড়িলেই বিপদ্ ঘটিবে ব্ঝিয়া, থ্ব তেজের স্থিত নাম করিতে লাগিলাম। তথন সেই ভূতটা ভয়ত্বর একথানা ধড়গ হাতে লইয়া আমাকে কাটিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, এবং বলিল—"ঐ নাম নিলে, ঐ সাধন কর্লে, ভোকে কেটে খণ্ড-খণ্ড করব। শীঘ্র প্র সাধন ছেড়ে দে।" আমি ভূতের সেই ভীষণ আকৃতি ও ভয়ত্বর আক্রোশ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ তখন আমার মনে হইল, গুরুদেব বলিয়াছেন— প্রিরভাবে সাধন কর্লে, নাম কর্লে কেহই আর কোন বিঘু কর্তে পার্বে না। এই কথা স্মরণ হওয়ায়, ভৃতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি নাম করিতে লাগিলাম। ভৃতটা তথন আর আমার দিকে অগ্রদর হইতে পারিল না। "নাম ছাড়্" "নাম ছাড়্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পরে ছট্ফট্ করিতে করিতে উর্দ্বাসে দৌড়াইয়া অদৃশ্র হইল। আমিও নাম করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্ন শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—এ আর কি এ তো কিছুই নয়। যে পথে চলেছ—কত বাঘ, সাপ, কত ভূত, প্রেত, কত দেবদেবী এসে বাধা জন্মাবে। সকলেই সাধন ছাড়াতে চেষ্টা কর্বে। খুব সাবধানে থেকো, কখনও কিছুতেই নাম ছেড়ো না। নাম করলেই ওসব উৎপাত দূর হবে। নাম ছাড়্তে অনেকেই বল্বে।

#### প্রকৃতির রোগ। কর্ণ্মই ধর্ম।

জিল্পাসা করিলাম—হরিবংশপাঠ শেষ হইলে পর এখন আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ পড়্ব ?
ঠাকুর বলিলেন—মহাভারতখানা আগাগোড়া বেশ ক'রে প'ড়ো। উদ্যোগ পর্বর, শান্তি
পর্বর্ব এবং অশ্বমেধ পর্বর্ব বিশেষ মনোযোগ ক'রে পড়্বে। ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ
ক্ষন্ন এবং তৃতীয় ক্ষন্ন প'ড়ো। এসব পড়া হ'লে রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ পড়্তে পার।
অন্য কোন পুরাণাদি এখন পাঠ ক'রো না। এই ক্য়খানা পড়্লেই হবে।

আমি বলিলাম—যাহা কোনকালে কল্পনাও করি নাই, এমন উৎকৃষ্ট অবস্থায় আপনি আমাকে বেখেছেন। কাম ক্রোধাদির নামগন্ধও আমার ভিতরে আছে ব'লে মনে হয় না; কিন্তু আপনার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে কত প্রকার পরীক্ষা প্রলোভনে পড়তে পারি। তথন আমার ব্রন্দ্রচর্য্য কি প্রকারে রক্ষা হবে ?

ঠাকুর বলিলেন—পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্লেই বা। সে জন্ম তোমার চিন্তা কি ? যেখানেই থাক, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্লে চেন্তা ক'রো। তা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে আস্বে। কাম, ক্রোধ এসকল তো মানুষের প্রকৃতি নয়—এসব মানুষের প্রকৃতির রোগ। রোগ হ'লে যেমন ঔষধ সেবন দরকার, এসকল উৎপাতের প্রতিকারের জন্মও সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। শরীরের রসেতেই এসকল নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। তাই শরীরের রস কমাইয়া নিতে হয়। রসের হ্রাস কর্তে হ'লে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাক্তে হয়। এসব বিষয়ে যতটা পার চেন্তা কর, ক্রমে সব ঠিক্ হ'য়ে আস্বে।

ইহার পর ঠাকুরকে ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য এবং বৈরাগ্য সহমে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর সজ্জেপে তহন্তরে বলিলেন—"যে সকল কর্ম্ম ধর্মালাভের অমুকূল, তাহাই কর্তে হয়। ধর্মের প্রতিকূল কর্মাই পাপ। মানুষ ইচ্ছা কর্লে ছ'দিনের সাধনেই হয় তো পাপ দূর কর্তে পারে; মানুষের পাপ ছাড়্বার ক্ষমতাই আছে, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়বার ক্ষমতা নাই। কর্মা ক'রেই, কর্মা ক্ষয় কর্তে হয়। কর্মা না ক'রে কারও নিস্তার নাই। কর্মাটি ধর্মের বাহিরের বিষয় নয়, কর্মাই ধর্ম। ধর্মা-কর্ম্মের অতীত অবস্থা অনেক দূরে। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে, কাজ কর্মা ছেড়ে দিলাম। ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্বাহ কর্লাম। সমস্ত বিষয় থেকে এই ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হ'লেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হ'লেই বুর্ব বে বৈরাগ্য হয়েছে। কর্মা না কর্লে বৈরাগ্য হয় না। তোমরা নিশ্চয় জেনো, যতই কর না কেন, কর্মা যাহার যেটুকু আছে, আজ হউক, কাল হউক, ছ'দিন পরে হউক, একদিন কর্তেই হবে।

সেটি না ক'রে কিছুতেই নিস্তার নাই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যেই সব শেষ হ'তে পারে, না হ'লে জোর ক'রে কা'র সাধ্য কর্ম্ম ছাড়ায়!"

## মাতৃদেবা ও ভ্রাতৃদেবার আদেশ।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। কত কর্মের বোঝা আমার অদৃষ্টে আছে, কিছুই ত জানি না। শীঘ্র শীঘ্র দে দকল দারিয়া না নিলে কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না; নিশ্চিন্তভাবে দাধন ভজন, ভগবানের নাম, কিছুই করিতে পারিব না। গুরুদেব আমার দমন্তই তো জানেন। তাঁহাকেই আমার কি কি কর্ম, স্পষ্টতঃ জিল্ঞাসা করিয়া, দেগুলি শেষ করিয়া ফেলি। এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, ঠাকুরকে আমি বলিলাম—"আমার ষে দব কর্ম আছে আমি তো তাহা জানি না। মনে ভাবিয়া, ঠাকুরকে আমি বলিলাম—"আমার ষে দব কর্ম আছে আমি তো তাহা জানি না। আপনি আমাকে পরিষার ক'রে ব'লে দিন; আমি খুব উৎসাহের সহিত তাহাই কর্ব। দুতীশকে আপনি আমাকে পরিষার ক'রে ব'লে কিন; তো বল্ছেন; স্বামীজীকেও কর্ম কর্তে কতই বল্ছেন, কিন্তু গিয়া মাতৃদেবা কর্তে প্রতিদিনই তো বল্ছেন; স্বামীজীকেও কর্ম কর্তে পারে। তাই আপনি একের বে মতি হচ্ছে না। এপ্রকার হ্র্মতি পরে আমারও তো জ্বনিতে পারে। তাই আপনি পরিষার ক'রে ব'লে দিন। আমায় কি কর্তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—তোমার মাতৃসেবাই আছে। ওটি ক'রে নিলেই সব পরিছার।
নিয়মমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে, এখন যেয়ে মায়ের সেবা কর। তা হ'লেই সব ঠিক হবে।
নিয়মমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে, এখন যেয়ে মায়ের সেবা কর। তা হ'লেই সব ঠিক হবে।
কিছুকাল মায়ের সেবা কর্লেই ওতে কত উপকার, বুঝ্তে পার্বে। চাক্রী
অর্থোপার্জনের চেষ্টা বা সংসার তোমায় আর কর্তে হবে না। মাতৃসেবা কর্লে তাতেই
তোমার সমস্ত কেটে যাবে।

আমি বলিলাম—আমার দেবাতে মা সস্তুষ্ট হ'য়ে, যদি আমাকে ধর্ম লাভ করিবার জন্ম আশির্কাদ ক'রে ছেড়ে দেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে থাক্তে পার্ব তো ?

ঠাকুর বলিলেন—সেবাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে মা তোমাকে ছেড়ে দিলে, মা'র অনুমতি নিয়ে আনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সে সবই হবে। এখন খুব ভক্তি ক'রে গিয়ে মার অনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সে সবই হবে। এখন খুব ভক্তি ক'রে গিয়ে মার অনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সেবা কর।

ঠিক এই সময়ে দশ টাকার একটি মনি-অর্ডার আমার স্বাক্ষর করিয়া লওয়ার জন্ত পিয়ন আমাকে ডাকিতে লাগিল। স্বাক্ষর করিয়া টাকা দশটি আমি লইলাম। দেখিলাম, ফয়জাবাদ হইতে বড় দাদা এই টাকা পাঠাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি এ সময়ে আমাকে টাকা পাঠাইলেন কেন ব্বিলাম না। এই টাকা পাঠাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি এ দময়ে আমাকে টাকা পাঠাইলেন কেন ব্বিলাম না। এই টাকা পাঠাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি এলিলেন— এখন তুমি এখান থেকে তোমার ঠাকুরের কাছে ঘাইয়া একথা বলামাত্রই তিনি বলিলেন— এখন তুমি এখান থেকে তোমার বড়দাদার নিকটে চলে যাও। কিছুদিন সেখানে তাঁর সেবা কর। সন্তঃ ই'য়ে তিনি বড়দাদার নিকটে চলে যাও।

অনুমতি কর্লে বাড়ীতে গিয়ে মা'র সেবা ক'রো। সেবাদ্বারা সকল গুরুজনকে সন্তুষ্ট করে তাঁদের অমুমতি ও আশীর্কাদ নিয়ে তবে ধর্মপথে চল্তে হয়। তা হ'লেই অনায়াসে এই পথে চলা যায়। গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি একটি লোকও বাদী হন, ধর্ম্মপথে অনেক বিল্প ঘটে।

এই সকল কথার পরে ঠাকুর আমাকে কাঞ্চাল ফিকিরের "ত্রন্ধাওবেদ" ধানা পাঠ করিতে বলিলেন। ঠাকুরের দীক্ষা ও আমাদের দাধনে শক্তিসঞ্চারের কথা এই পত্রিকার স্থানে স্থানে কাঙ্গাল কিছু কিছু লিথিয়াছেন। ঠাকুরের কথামত উহা পড়িয়া আমি ভনাইতে লাগিলাম।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে ঠাকুরের দীক্ষাদি ও শক্তিসঞ্চারের কথা।

":২৯১ দালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, পণ্ডিত বিজয়ক্বফ গোস্বামী মহাশয়, যে দময় কলিকাতান্ত শাধারণ ত্রাহ্মদমাজের বেদির কার্য্যনির্ব্বাহ করেন, দেই দময়ে এইরূপ কাঙ্গালের ব্রহ্মণ্ডেবেদ, ) म ভাগ, ७२२ **পृ**ष्टी। একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তথন অনেকেই "মা মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্রে মহম্মদ নানকের হত্ত ধরিয়া, নানক আবার অগ্র ভক্তগণের দঙ্গে গলাগলি হইয়া "একমেবাদিতীয়ম্" কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা কালা কাল্যাতন কাল্ড ভগাল উপস্থিত ডিলেন। ভাতার পর বংসর, ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, বিজয়কৃষ্ণ গোসামী মহাশয় ঢাকা দাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপাদনা করিতেছিলেন, তথন এ প্রকার একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্যও প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ দালের বৈশাখ মাদে রংপুর কাকিনিয়ার ভ্যাধিকারী কুনার মহিমারঞ্জন রায়, যে সময় তত্ততা ত্রাক্ষমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যেদিন বিলয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকালে বেদির কার্য্য নির্বাহ করেন, দেই দিনও ঐ প্রকার আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই।"

অসাম্প্রদায়িক ধার্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিজয়ক্লফ গোস্বামী বলিয়াছেন-"তিনি একদা পর্বতবাসী কয়েকজন **বোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গি**য়াছিলেন। একজন মা<u>লা</u>জ-কালালের ব্রহাধবেদ, বাসী তাঁহার পথপ্রদর্শক দলী হইয়াছিলেন। পর্কতের নিকটে উপস্থিত ২র ভাগ, ২৪০ পৃঠা। रहेटन, ननागिनि शांत निम्दादक्षिण जीवनमूर्वि क्रेनिक टेज्दव छाँशिक्तित গমনের অন্তরায় হইয়া প্রস্তরপণ্ড ছ্'ড়িতে আরম্ভ কবিল। ভৈরবের এই ব্যবহারে মান্দ্রাজ্বাদী জাতীয় তেজে উফ হইয়া উঠিলেন। গোখামী মহাশয় তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'উষ্ণ হইলে কার্য্য হইবে না। আমি উহার উপায় করিতেছি।' অনস্তর ভৈরবমূত্তি কিঞ্ছিৎ অন্তমনস্ত হইলে গোস্বামী নহাশয় বেগে গমন করিয়া তাঁহার পদ্ভয় জড়াইয়া ধরিলেন। ভৈরব হাস্তপ্রক বলিলেন, 'ভোমরা মনে করিতেছ, আমি ঘোর পাষত্ত ও নির্দিয়, বান্তবিক তাহা নহে। এই পর্বতে যে কয়েকজন যোগী বাদ করেন তাঁহারা দিদ্ধপুরুষ। আমি তাঁহাদের দেবার্থে নিযুক্ত আছি। বৈষ্য়িক

লোকের। বিষয়ের শুভাশুভ জানিতে যোগীগণকে দর্বদাই বিরক্ত করে। ইহাতে দাধনের বিদ্ন উপস্থিত হয়। ত্রিমিত্ত তাঁহারা স্কৃত্দপথে পর্ব্বতাভ্যন্তরে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্মজিজ্ঞাস্থ লোকের তথায় যাইতে নিষেধ নাই। কে ধর্মজিজ্ঞাস্থ ও কে বিষয়ী, আমি প্রস্তরপণ্ড ছু ড়িয়া তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। বিষয়ী হইলে ভয় পাইয়া প্রস্থান করে। আর ষথার্থ ধর্মজিজ্ঞান্ত হইলে, তোমাদের মত উদ্দেশ্য পরিত্যাপ করে না। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গমন কর, যোগীগণকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তথায় জল নাই, এখানেই যাহা কিছু আহার করিয়া নিঝ রের জল পান কর; এই কথা বলিয়া সেই ভৈরবমৃত্তি মরকপালে মরমাংদ আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিল। "আমি কোনপ্রকার মাংসই আহার করি না" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিলেন; ভৈরবমৃত্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ভর্মনা করিল ; কিন্তু পথপ্রদর্শক হইয়া যোগীগণের নিকট লইয়া চলিল। গোস্বামী মহাশয় স্বড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়া অনেক কটে যোগীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদিগকে প্রণাম প্রকি দেখিলেন, সে স্থান ছাদশ্র একদার কোঠার সদৃশ; অর্থাৎ চারিদিকে ভিত্তিম্বরূপ পর্বত, মধ্যস্থান দিব্য পরিষ্কৃত ও বৃক্ষনতায় হুশোভিত। যোগীদিগের মধ্যে একজন, গোস্বামী মহাশয়কে জিজাস৷ না করিয়াই ভৈরবমূর্ত্তিকে ভৎ সনা পূর্বক বলিলেন—"তুমি অবোরপন্থীর পথ অবলম্বন করিয়াছ, স্কুতরাং নরমাংস তোমার থান্ত; কিন্তু অন্তপথালম্বীর বাহা খাত্ত নহে, তুমি ভাহাকে ভাহা প্রদান করিলে কেন ? ইহাতে ভোমার বিলক্ষণ ধৃষ্টভা প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হইলে কেছ সিদ্ধ হইতে পারে না ? এ তোমার নিতান্ত ভূল। পথ কিছুই নহে, উপায়মাত্র। দিদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র কথা। আমরা যে চারি জন এথানে আছি, আমরা কি এক পথ অবলম্বন করিয়া দাধন করিয়াছিলাম ? কেহ বৈষ্ণব, কেহ অন্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে সকলেরই এক পথ ও এক উদ্দেশ্য। স্থতরাং এক্ষণে কোন প্রণালীই আর নাই।" গোস্বামী মহাশয় যোগীদিগকে যাহা জিজ্ঞানা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ভৈরবকে প্রবোধ করিতে যোগীবর সেই জিভাসারই উত্তর দান করিলেন। যোগীরা যে বাহু ছটি নেজের স্থায় ললাটাভাতরস্থ তৃতীয় নেজে দকলেই জানিতে পারেন ও দেখিতে পান, এই ঘটনা তাহার শাক্ষ্য দান করিতেছে। তাহার পর যোগীগণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত, যে প্রকার আলাপ করিলেন. তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর সম্দায় দেশের সম্দায় ঘটনা বলিলেন। গোস্বামী মহাশয় সংবাদপত্রপাঠে যাহা অবগত এবং পরম্পরায় যাহা শ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার দহিত তৎসমুদায়ের ঐক্য হওয়ায় তিনি বিশ্মিত হইলেন। জন্দময় নিবিড় পার্কাত্য প্রদেশে সংবাদপত্র দ্রে থাকুক, সাংসারিক লোকজনেরও প্রভায়াত নাই। বিশেষ, পৃথিবীর দকল দেশের ইতিহাস, ও উপস্থিত ঘটনার সংবাদ, পাঠক যাহা অবগত নহেন, যোগীগণ ভাহা জানেন, ইহা যে দিব্যচক্ষ্র ফল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—ভৈরব ষধন পাখর ছুঁড়তে লাগ্লেন, আপনারা কি কর্লেন ? উহা কি আপনাদের গায়ে লেগেছিল ? ঠাকুর—তৈরব ভয়ন্ধর চীৎকার ক'রে গালি দিতে দিতে ঢিল ছুঁড়তে লাগ্লেন, তখন সঙ্গের ব্রাহ্মবন্ধুটি দৌড়ে পালালেন। আমার গায়ে ঢিল পড়তে লাগ্ল। পায়ে একই স্থানে ছ'টি ঢিল পড়াতে ক্ষত হ'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগ্ল। আমি পা ঝাড়া দিয়ে সেই স্থানেই দাঁড়ায়ে জোড়হাতে একদৃষ্টে তৈরবের দিকে তাকায়ে রইলেম। তৈরব তখন অবাক্ হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্লাম। তখন তিনি খুব আদর ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাহাড়ের একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে তৈরব আমাকে একখানা পোড়া হাতের চেটো এনে থেতে দিয়ে বল্লেন, "মহাপ্রসাদ পাইয়ে।" হাতের চেটো তাঁদের খুব সম্মানের আহার। আমি মাংস খাই না ব'লে উহা পরিত্যাগ করাতে তিনি বড়ই ছঃখিত হলেন। পরে আমাকে মহাপুরুষদের নিকটে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি এক ঘরের চার কোণে চারিটি মহাত্মা সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁরা পূর্বের একজন আচারী, একজন অঘোরী একজন কাপালী ও একজন নানকপন্থী এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ পথাবলম্বী ছিলেন। গয়ার গম্ভীরনাথজীও তাঁদেরই মধ্যে একজন। পরমানলে শান্তিতে তাঁরা সকলে একই স্থানে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হ'লো।

আমি ঠাকুরের কথামত, তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মাগুরেদের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের দীক্ষা বিষয়ে কাঙ্গালের লেখা পড়িতে লাগিলাম।

অনেকেরই শারণ থাকিতে পারে, একদা জনরব উঠিয়াছিল, অসাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিকপ্রবর শীর্ক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্মানী ক্রমাণ্ডবেদ হইয়াছেন। এই জনরব একেবারে মৃলশ্লু নহে। গোস্বামী মহাশয় দারজিলিক্ষের বনপ্রাস্তরে ঘট্চক্রভেদী কোন যোগীর সাধন দেখিয়া এবং উাহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, নর্মদাতীরস্থ উক্ত ঘট্চক্রভেদী যোগীর গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীয় শজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথায় গমন না করিয়া গয়াধামস্থ ব্রহ্মযোনি পর্বতে উপস্থিত এবং তত্ত্রতা বৈষ্ণব মহান্তের নিকটে সাধনশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলাদবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্মানীবেশে তত্ত্রতা আপ্রমের মহান্ত পরমহংদের নিকটে প্রায় নয় মাস্থাবৎ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পদ্ধতি অনুষ্ঠানসহকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনের ধনকে এত করিয়াও হৃদয়মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া, এরপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি এক নির্জন বনপ্রদেশে হতটেততা অবস্থায় কয়েকদিন পড়িয়াছিলেন। অনস্তর স্পর্শান্থতবে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, জনৈক পরমহংদের ক্রোড়ে শায়িত আছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোড় হইতে অবতরণ

পূর্বক সেই অপরিচিত প্রমহংদের চরণে প্রণতঃ ও লুগ্তিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি ষাহাতে সাধনের ধনকে হুদয়মাঝে দেখিতে পাই, দেই উপদেশ দান করুন; আমি গৃহাশ্রমে আর প্রতিগমন করিব না।" পর্মহংস্প্রবর বলিলেন, "বংস! স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কলা এবং অনাথা খ্রু তোমার আশ্রিত ; তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইবে, এবং কিছুই সাধন করিতে পারিবে না।" গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বছদ্রস্থ নির্জ্জন পর্বতবাদী তাহা কিরূপে জানিলেন। গোষামী মহাশয় এই নিমিত বিশ্বিতনেত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হুইলেন যে, পরমহংদ হাস্তপূর্বক বলিলেন, "বংদ! তোমরা অনেকে মিলিয়া একথানি গৃহ 'উছাইয়া' ফেলিয়াছ; গৃহথানি পুনরায় ছাইতে পারেন, এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ, তজপ ছাইবার উপায় কর; নতুবা ঈশবের নিকটে অপরাধী হইবে।" গোস্বামী মহাশয় পরমহংসের নিগৃঢ় উপদেশের তাৎপর্য্য ব্ঝিতে পারিয়া, তাঁহার চরণ ধারণপূর্বক কাতরম্বরে বলিলেন, "ভগবান্! দে সাধ্য আমার কিছুই নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং এক্ষণে আপনার অফুগানী হইতে চাহিতেছি।" পর্মহংসদেব কহিলেন, "আমি মানসমরোবরবাসী যোগী, তোমার নির্কেদ জানিতে পারিয়া তিকত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। আমি যে উপদেশ দান করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, গৃহথানি যেমন ছিল নৃতন ছাউনীতে আবার তদ্রপই হইবে।" তিনি এই কথা বলিয়া, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি দাধনোপযোগী দহজ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অত হইতে তোমার সাধনসহায় হইলাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দাধন করেন, আমি তাঁহাদেরই শহায়তা করিয়া থাকি।" এবম্প্রকার নানাবিধ কথাবার্তার পর গোস্বামী মহাশয় ব্বিতে পারিলেন, তিনি সামাত পরমহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাও জড়ময় দেহ নহে। পরমহংসপ্রবর স্ত্ত্ম শরীরে তাঁহাকে কুপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষাসাধন শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত रुहेरनन ।

আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্থামী মহাশয় যে প্রাণায়ামশিক্ষাসহকারে লোকদিগকে দাধন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে জ্ঞানসাধনের সহিত যোগ ও ভক্তি দাধন সংযুক্ত আছে। স্কুতরাং উক্ত দাধনপ্রণালী চৈতন্তপ্রবর্ত্তিত দাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণান্তরূপ এবং অতিশয় সহজ ও বিষয়ী লোকের অবসরোপযোগী। বাহারা ব্রহ্মাগুরেদে প্রদর্শিত দাধনপ্রণালী হর্কোধ্য মনে করিবেন, তাঁহারা গোস্থামী মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বন করিয়া দাধন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা উক্ত প্রণালী অবলম্বী ৩৪ জনকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি এবং গোস্থামী

ঠাকুর—তৈরব ভয়ন্ধর চীৎকার ক'রে গালি দিতে দিতে ঢিল ছুঁড্তে লাগ্লেন, তথন সঙ্গের ব্রাহ্মবন্ধুটি দৌড়ে পালালেন। আমার গায়ে ঢিল পড়তে লাগ্ল। পায়ে একই স্থানে ছ'টি ঢিল পড়াতে ক্ষত হ'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগ্ল। আমি পা ঝাড়া দিয়ে সেই স্থানেই দাঁড়ায়ে জোড়হাতে একদৃষ্টে ভৈরবের দিকে তাকায়ে রইলেম। ভৈরব তথন অবাক্ হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্লাম। তথন তিনি খুব আদর ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাহাড়ের একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভৈরব আমাকে একখানা পোড়া হাতের চেটো এনে থেতে দিয়ে বল্লেন, "মহাপ্রসাদ পাইয়ে।" হাতের চেটো তাঁদের খুব সম্মানের আহার। আমি মাংস খাই না ব'লে উহা পরিত্যাগ করাতে তিনি বড়ই ছঃখিত হলেন। পরে আমাকে মহাপুরুষদের নিকটে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি এক ঘরের চার কোণে চারিটি মহাত্মা সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁরা পূর্বের একজন আচারী, একজন অঘোরী একজন কাপালী ও একজন নানকপন্থী এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ পথাবলন্ধী ছিলেন। গয়ার গন্তীরনাথজীও তাঁদেরই মধ্যে একজন। পরমানলে শান্তিতে তাঁরা সকলে একই স্থানে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'লো।

আমি ঠাকুরের কথামত, তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মাগুবেদের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের দীক্ষা বিষয়ে কাঙ্গালের লেখা পড়িতে লাগিলাম।

অনেকেরই শারণ থাকিতে পারে, একদা জনরব উঠিয়াছিল, অদাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিকপ্রারর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়ক্ষ গোস্থামী দংদারণর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাদী বন্ধাওবেদ হইয়াছেন। এই জনরব একেবারে মূলশৃত্য নহে। গোস্থামী মহাশয় দারজিলিঙ্গের বনপ্রাস্তরে ষট্চক্রভেদী কোন যোগীর দাধন দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, নর্মদাতীরস্থ উক্ত ষট্চক্রভেদী যোগীর গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথায় গমন না করিয়া গয়াধামস্থ ব্রহ্মযোনি পর্বতে উপস্থিত এবং তত্ত্রত্য বৈষ্ণ্য মহান্তের নিকটে দাধনশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলাদবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাদীবেশে তত্ত্রত্য আপ্রমের মহাস্ত পরমহংদের নিকটে প্রায় নয় মাদ্যাবৎ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পদ্ধতি অনুষ্ঠানসহকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দাধনের ধনকে এত করিয়াও হদয়মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া, এরপ ব্যাবুল হইয়াছিলেন যে, তিনি এক নির্জন বনপ্রদেশে হতটেচতত্ত অবস্থায় কয়েকদিন পড়িয়াছিলেন। অনন্তর স্পর্শান্তভবে জাগরিত হুইয়া দেখিলেন, জনৈক পরমহংদের ক্রোড়ে শায়িত আছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোড় হইতে অবত্রব

পূর্বক সেই অপরিচিত পরমহংসের চরণে প্রণতঃ ও বৃত্তিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি যাহাতে সাধনের ধনকে হুদয়মাঝে দেখিতে পাই, নেই উপদেশ দান করুন; আমি গৃহাত্রমে আর প্রতিগমন করিব না।" পর্মহংদপ্রবর বলিলেন, "বংদ! স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কতা এবং অনাথা শুক্র তোমার আশ্রিত ; তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইবে, এবং কিছুই নাধন করিতে পারিবে না।" গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বছদূরস্থ নির্জ্জন পর্বতবাসী তাহা কিরূপে জানিলেন। গোৰামী মহাশয় এই নিমিত বিশ্বিতনেত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা গুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন যে, পরমহংদ হাস্তপূর্বক বলিলেন, "বংস! তোমরা অনেকে মিলিয়া একথানি গৃহ 'উছাইয়া' ফেলিয়াছ; গৃহথানি পুনরায় ছাইতে পারেন, এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ, তজ্ঞপ ছাইবার উপায় কর; নতুবা ঈশবের নিকটে অপরাধী হইবে।" গোস্বামী মহাশয় পর্মহংসের নিগ্ঢ় উপদেশের তাৎপর্য্য ব্ঝিতে পারিয়া, তাঁহার চরণ ধারণপূর্বক কাতরম্বরে বলিলেন, "ভগবান্! দে সাধ্য আমার কিছুই নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং এক্ষণে আপনার অনুগানী হইতে চাহিতেছি।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি মানসমরোবরবাদী যোগী, তোমার নির্কেদ জানিতে পারিয়া ভিকত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। আমি যে উপদেশ দান করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, গৃহধানি যেমন ছিল নৃতন ছাউনীতে আবার তদ্রপই হইবে।" তিনি এই কথা বলিয়া, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি দাধনোপযোগী সহজ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অত হইতে তোমার সাধনসহায় হইলাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দাধন করেন, আমি তাঁহাদেরই সহায়তা করিয়া থাকি।" এবম্প্রকার নানাবিধ কথাবার্তার পর গোস্বামী মহাশয় ব্ঝিতে পারিলেন, তিনি সামাল পর্মহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাও জড়ময় দেহ নহে। পরমহংসপ্রবর স্ক্র শরীরে তাঁহাকে রূপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষাসাধন শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত रुहेरनन ।

আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিজয়ক্ষ গোস্থামী মহাশয় যে প্রাণায়ামশিক্ষাসহকারে লোকদিগকে সাধন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে জ্ঞানসাধনের সহিত যোগ ও ভক্তি সাধন সংযুক্ত আছে। স্ত্রাং উক্ত সাধনপ্রণালী চৈতন্তপ্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণাস্থরূপ এবং অতিশয় সহজ ও বিষয়ী লোকের অবসরোপযোগী। যাহারা ব্রহ্মাগুবেদে প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী হর্কোধ্য মনে করিবেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা উক্ত প্রণালী অবলম্বী ৩।৪ জনকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি এবং গোস্বামী

মহাশয়ের উপদেষ্টা পরমহংস-প্রবর ষে সাধনার্থীদহায় হইয়া থাকেন, তাহা নি:সন্দেহরূপে কেবল বুঝিতে পারিয়াছি তাহা নহে, কথন কথন প্রত্যক্ষও করিয়াছি।

> নানাস্থানে চাকুরের মন্ত্রলাভ। বিবিধপ্রকার দাধন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষা। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা।

ব্রু তাহা কি ঠিক ?

ঠাকুর বলিলেন-—অনেকটা ঐরূপই বটে। তবে স্থানে স্থানে গোলমালও আছে।

ইহার পরে সতীশ, শ্রীধর এবং আমি ঠাকুরের দক্ষে কথায় কথায় তাঁহার মন্ত্রলাভ ও দাধনাদি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাদা করিলাম। উত্তরে ঠাকুর খেরুপ বলিলেন, যথাদাধ্য লিখিয়া রাখিতেছি—

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—ছেলেবেলা মাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকে শিশ্ববাড়ী যেতে হ'তো। আমাদের কুলপ্রথা অনুসারে তথন মাঠাক্রণই আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। উপনয়নের পর আমি খুব নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা আহ্নিক কর্তাম। কিছু কাল পরে টোলে সংস্কৃত প'ড়ে, বেদান্তের আলোচনায় আমার অবৈত মত দাঁড়াল। আমি অমনি উপবীতটি ত্যাগ কর্লাম। চার দিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। মাঠাক্রণ আত্মহত্যা কর্তে প্রস্তুত হলেন। কি করি ? মা'র কথায় আবার উপবীত গ্রহণ কর্লাম। তথন পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্মসমাজে যাই নাই। তার পর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে মনে লাগ্ল উপবীত জাতিভেদের চিহ্নু, উহা ধারণ করা মহা অপরাধ। অমনি আবার উপবীত ত্যাগ কর্লাম। মাঠাক্রণকে জানালাম—যদি তিনি এবারও আমাকে উপবীত গ্রহণ কর্তে জেদ করেন, আমি আত্মহত্যা কর্ব। মাঠাক্রণ আর কিছু বল্লেন না। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে রীতিমত উপসনাদি কর্তে লাগ্লাম, আর নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আরম্ভ কর্লাম। তথন আমার একটা বিশ্বাদ ছিল, যিনি আমার বক্তৃতা শুন্বেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন কর্বেন।

একবার ১৩ নং মির্জ্জাপুর দ্বীটে যখন আমি ছিলাম, এক দিন গভীর রাত্রিতে ব'সে উপাসনা কর্ছি; একটু নিদ্রাবেশ হ'লো। হঠাৎ দ্বারে ঘা পড়ল। অমনি দোর খুল্লাম, দেখি, 'বিলকুল' মহাপ্রভুর দল; ঘরটি ভ'রে গেল; বিহ্যুতের মত আলো। অদৈতপ্রভু আমাকে বল্লেন—'আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ, অদৈত আচার্য্য। ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, আর ইনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈত্ত্য। প্রণাম কর। ইনি তোমাকে মন্ত্র

দিবেন; স্থান ক'রে এসো। আমি তিন প্রভুকে নমস্কার ক'রে বস্তে আসন দিলাম। পরে পাতকুয়ায় গিয়ে স্থান ক'রে এলাম। মহাপ্রভু আমাকে নাম দিলেন। আমি চেতনাশৃত্য হ'য়ে পড়্লাম। সকালবেলা ঘুম হ'তে উঠে সবগুলি ঘটনা পরিকার মনে পড়্তে লাগ্ল। ভাব্লাম—বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে আসন পাতা রয়েছে, আর কৃয়ার পাড়ে ভিজা কাপড় আছে দেখে, সে সংশয় দূর হ'লো। তথন মনে কর্লাম—আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাই পরীক্ষা কর্তে কতকগুলি 'ম্পিরিট' এসেছিল। তথন ত জানি না, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তাই ঐ নামও ধামাঢাকা রইল।

বাদ্ধার্যের পদ্ধতিমত উপাসনা ক'রে নানাপ্রকার অবস্থা আমার ভিতরে প্রকাশ হ'তে লাগ্ল। অপ্রাকৃত দর্শন প্রবণাদিও সবই হ'তে লাগ্ল, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হ'তো না। হয় আর যায়, এমনি অবস্থা। সত্য বস্তুর প্রকাশ হ'লে তাহা আবার যায় কেন, এই সংশয় আমার উপস্থিত হ'লো। তখন সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হ'লাম। অনেক ঘুর্লাম; কোণায় কি আছে প্রত্যক্ষ কর্তে কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, স্থুলরপন্থী, বাউল, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ কর্লাম। একটি একটি ক'রে তাঁদের প্রণালীমত সাধন ক'রে, কোন্ সম্প্রদায়ের কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাজ্যার পরিতৃথি হ'লো না। আমি যাহা চাই, তাহা কোণাও পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি বাউলের ভিতরেও প্রবেশ করেছিলেন ? তাঁদের সাধন কিরপ।
ঠাকুর। সে এক বিষম কাণ্ড। আমি তো বিপদেই পড়েছিলাম। বাউলসম্প্রদায়ে,
আনেক স্থলে বড়ই জঘন্ত ব্যাপার। তা আর মুখে আনা যায় না। তাল তাল লোকও
বাউলদের মধ্যে আছেন। তাঁরা সব চন্দ্রসিদ্ধি করেন। শুক্র চান্, শনি চান্, গরল চান্,
উন্মাদ চান্, এই চার চান্ সিদ্ধি হ'লেই মনে করেন সমস্ত হ'লো। শরীরের পৃয, রক্ত,
বিষ্ঠা, মূত্র কিছুই তাঁরা ফেলেন না, সবই খান। একদিন একটি বাউলকে আমরক্ত বিষ্ঠা
খেতে দেখে, খুব বিরক্তি প্রকাশ কর্লাম। আখ্ড়ার মহান্ত শুনে আমাকে শাসন ক'রে
বল্লোন, 'তোমাকে উন্মাদ চান্, গরল চান্ সিদ্ধি কর্তে বিষ্ঠা মৃত্র খেতে হবে।' আমি
বল্লাম, 'গুটি আমি পার্ব না। বিষ্ঠা মৃত্র খেয়ে যে ধর্ম্মলাভ হয়, তা আমি চাই না।'
মহান্ত খুব রেগে উঠে বল্লেন, 'এতকাল তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে থেকে আমাদের সমস্ত
জেনে নিলে, আর এখন বল্ছ সাধন কর্ব না। তোমাকে ওসব সাধন কর্তেই হবে।'
আমি বল্লাম, 'তা কখনই কর্ব না! মহান্ত শুনে গালি দিতে দিতে আমাকে মার্তে

এলেন; শিয়োরাও 'মার্ মার্' শব্দ ক'রে এসে পড়্ল। আমি তখন খুব ধমক্ দিয়ে বল্লাম, 'বটে এতদূর আস্পদ্ধা, মার্বে ? জান আমি কে ? আমি শান্তিপুরের অদৈতবংশের গোস্বামী, আমাকে বল্ছ বিষ্ঠা মূত্র খেতে ?' আমার ধমক্ খেয়ে সকলে চম্কে গেল। মহান্ত খুব কাতর হ'য়ে এসে নমস্কার ক'রে করজোড়ে বল্লেন, 'প্রভো! আপনি গোস্বামীসন্তান, অদৈত প্রভুর বংশ, আমি জান্তাম না। বড় অপরাধ করেছি দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' আমি তখনই ওখান থেকে চলে এলাম। উর্দ্ধরেতা হওয়াই ওদের সাধনের লক্ষ্য। সেরূপ লোকও বাউলদের ভিতরে আছেন।

প্রশ্ন। ব্রক্ষোপদনা ক'রেই ষ্থন ধীরে ধীরে আপনার সমত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছিল, তথন আবার গুরুর প্রয়োজন মনে কর্লেন কেন ?

ঠাকুর। প্রকাশ হ'লে কি হ'বে ? স্থায়ী তো হ'তো না। একদিন মেছোবাজার খ্রীটে একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই। তাঁকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বলায় তিনি বল্লেন, 'অনেক অবস্থাই প্রকাশ হ'তে পারে; তাতে কি হ'লো? থাকে না তো। যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না কর্লে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হবে না—তিনি একদিন হঠাৎ এসে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিলেন; পরে যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, 'ঘরখানা তো বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আল্গা খুঁটির উপরে, ভিত্তিশূন্য—দাঁড়াবে কি প্রকারে ? গুরু নাই; এ কখনও টিক্বে না।' আমি এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি পিঠে চাপড় মেরে আশীর্কাদ ক'রে বল্লেন, 'বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ। গুরু ভোমার। ছায়, বখত্মে মিল্ যায়েগা।' আমি স্থির থাক্তে না পেরে, বিষ্যাচলে, তিকাতে, হিমালয়ে, বহুস্থানে পাহাড় পর্কাতে গুরুর অনুসন্ধান কর্লাম। কোথাও গুরু পেলাম না। সকল মহাপুরুষই একই কথা বল্লেন, 'গুরু তোমার ঠিক আছে; সময়ে পাবে।' অবশেষে গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল রইলাম। এক দিন ঐ পাহাড়ের উপরে নিরিবিলি একটি স্থানে একাকী ব'সে আছি; গুরু লাভ হ'লো না ভেবে, নৈরাশ্যে মনকণ্টে মূচ্ছা হয়ে পড়্লাম। জ্ঞান হ'লে পরে, দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অমনি উঠে তাঁর চরণে প'ড়ে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'আপনি কে ? কখন এখানে এসেছেন ?' তিনি বল্লেন, 'আমি পরমহংস, মানসসরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র

এখানে এসেছি।' আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানসসরোবর হ'তে এলেন ?' পরমহংস বল্লেন, 'যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চ্তকে পঞ্চ্তুতে মিলায়ে দিয়ে, চৈতন্তমাত্র অবলম্বন ক'রে যথা ইচ্ছা যেতে পারেন, পরে ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সেই পঞ্চ্তুতকে আকর্ষণ ক'রে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এসব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূল দেহ দেখ্ছ ইহাও ঐরপ।' এই প্রকার অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন।

আমি জিজ্ঞানা করিলাম। দীক্ষা গ্রহণের পরে কি কর্লেন ?

ঠাকুর। দীক্ষাগ্রহণমাত্রই আমার বাহাজ্ঞান লোপ হ'লো। চৈতন্ম হ'লে পর, চারি
দিকে চেয়ে দেখি পরমহংস নাই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল ক'রে চোখ্
মেল্তে পার্লাম না। চুলু চুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম।
গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপরে ব'সে পড়্লাম। এগার
দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময়ে বাবাজী খুব য়জের সহিত
আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাস্তেন।

প্রশ্ন। ত্রৈলক স্বামীও নাকি আপনাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন ?

ঠাকুর। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও আমাকে নত্র দিয়েছিলেন। সে বহুকাল পূর্বে। একবার কাশীতে গিয়ে একমাস ছিলাম। কেদারঘাটের নিকটে হোমিওপ্যাথিডাক্তার লোকনাথ বাবুর বাসায় উঠেছিলাম। তিনি থুব আগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর বাসায় থাক্তে বল্লেন। আমি বল্লাম, আপনাদের খুব অসুবিধা হবে। আমি সারা দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াব; প্রয়োজনমত বাসায় আস্ব। দিনে রাত্রে কখন একটা নির্দিষ্ঠ সময়ে আহার কর্তে পার্ব না। 'আর ঘরও আমার একখানা প্রয়োজন হবে; তাতে অক্যলোক থাক্লে চল্বে না।' লোকনাথ বাবু, আমার সমস্ত কথায় রাজি হ'য়ে, তাঁর বাসায় থাক্তে জেদ কর্তে লাগ্লেন। আমাকে একখানা নির্জন ঘর দিলেন। আমি দিনে রাত্রে ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম; প্রয়োজনমত বাসায় আস্তাম। অধিকাংশ সময়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাক্তাম। প্রথম প্রথম কয়দিন তিনি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। গায়ে কুকুরের বিষ্ঠা, ময়লা, কাদা মেখে থাক্তেন, নিকটে গেলে উহা ছড়াতেন। পরে নাছোড়বন্দ দেখে খুব আদর কর্তেন, যাওয়ামাত্রই কাছে বস্তে বল্তেন। বেলা অধিক হ'লে, ক্ষুধা পেয়েছে কি না ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা কর্তেন;

নিকটে যাঁরা থাক্তেন তাঁদের কিছু থাবার আন্তে বল্তেন। একজনকে থাবার আন্তে একটু ইঙ্গিত করামাত্র পাঁচ ছয় জন দৌড়াতেন। প্রচুর পরিমাণে খাবার আস্তো; আমার মত থাবার রেখে, অবশিষ্ট স্বামিজীকে খেতে বল্তাম। তিনিও আমাকে উহা মুখে তুলে দিতে ইঙ্গিত কর্তেন। আমি মুখে তুলে দিতাম। তিনি বেশ খেতে পার্তেন। শরীর থুব সবল ও সুস্থ, ডনগিরের মত ছিল। কখন কখন তিনি কেদারঘাটে গঙ্গায় প'ড়ে ডুব দিতেন, একেবারে মণিকর্ণিকায় গিয়ে ভুস ক'রে ভেসে উঠ্তেন। আমি তখন গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দৌড়াতাম।

একদিন দেখি, তিনি একটি কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রস্রাব কর্ছেন, আর গণ্ডূষে গণ্ডূষে এ প্রস্রাব নিয়ে 'গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং' ব'লে কালীর গায়ে ছিটায়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এ কি কর্ছেন ?' বল্লেন, 'পৃজা'। আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এই পূজার দক্ষিণা কি ? উত্তর দিলেন 'যমালয়'। রাত্রিতে অনেক সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাক্তাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অন্তুত যোগৈশ্বর্য্য দেখাতেন। একদিন বল্লাম, 'আপনি আমাকে এত দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমার কিছুই বিশ্বাস হয় না। দয়া ক'রে আমাকে আশীর্কাদ করুন যেন বিশ্বাস হয়। তিনি আমাকে স্নান ক'রে আস্তে বল্লেন। রাত্রি প্রায় একটা, ভয়ানক শীত, আমি ইতস্ততঃ কর্তে লাগ্লাম। অমনি তিনি আমার ঘাড়টি ধ'রে আল্গা ক'রে তুলে নিয়ে ঝুপ ক'রে গঙ্গায় চুবায়ে নিলেন। পরে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, 'বিশ্বাস বন্ যায়।' সেই দিন থেকে সত্য বিষয়ে আর আমার সংশয় হয় নাই। আশ্চর্য্য! আমাকে তিনি মন্ত্র দিতে চাইলেন। আমি বল্লাম, 'আমি আপনার নিকটে মন্ত্র নিব কিরূপে ? আপনি সাকার উপাসক, দেখ্ছি আপনি ১০০টি বেলপাতা ও গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান, শিবপূজা করেন, আর আমি নিরাকার ত্রেলোপাসক। আমি আপনাকে গুরু কর্ব না।' তিনি সাবলম্ব ও নিরবলম্ব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বল্লেন, 'নল রাজাকে যেমন সর্পে দংশন করেছিল, আমিও সেই প্রকার তোমাকে একটু স্পর্শ ক'রে রাখ্ছি। ইহার গৃঢ় তাৎপর্য্য আছে। আমি তোমার গুরু নই; তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট আছেন তিনিই তোমাকে যথাসময়ে দীক্ষা দিবেন।' এই ব'লে তিনি আমার কাণে তিনটি মন্ত্র দিলেন। একটি রাধাকৃঞ্বের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্বের মাঠাক্রণও আমাকে দিয়াছিলেন। অপরটি সর্ব্বদা

জপ কর্তে, ভগবানের নাম। আর একটি আপংবিপদে পড়্লে জপ কর্তে বল্লেন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষালাভের পর যখন তৈলক্ষ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'লো, প্রায় বিংশ বংসর পূর্কের ঘটনা সম্বন্ধে, হাতের তেলোতে লিখে, জিজ্ঞাসা কর্লেন, 'ইয়াদ হায় ?'

জিজাগা করিলাম—'তৈলক স্বামী না মৌনী ছিলেন ?'

ঠাকুর। হাঁ; কথা বল্তেন না, ইঙ্গিতে সব জানাতেন, কখন কখন লিখেও দিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্তেন। তখন তিনি অজগর-ত্রত নেন নাই। শেষকালে অজগর-ত্রত নিয়ে সমস্ত ছেড়েছিলেন। কোন প্রকার ইঙ্গিতও কর্তেন না। এক স্থানেই ব'লে থাক্তেন। শরীর সুল হ'য়ে পড়্ল; বাত হ'লো। তার উপরে তাঁকে জীবস্ত শিব মনে ক'রে সকলে তাঁর মাথায় ছধ গঙ্গাজল ঢাল্তে লাগ্লেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্যান্ত পৌষ-মাঘের শীতেও এই জলঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম—শেষকালে ঘা হ'য়ে দেহটি পচে পচে গেল। এক ভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে, দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।

### बहारतदत निरद्भावञ्च। ध माधन देवितक।

এবারে শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়া ঠাকুরের মাথার চূল প্রায় ৬০০ ইঞ্চি লম্বা দেখিতেছি। এত বড় চূল ঠাকুরের মাথায় আর কথনও দেখি নাই। যমুনাতে স্নান করিয়া মাথার চূল প্রত্যাহ একই প্রকারে একখানা গৈরিক আক্ডার ছারা বাঁধিয়া রাখেন। কপালের উপরে সমস্ত চূল উভয় 'কপাটির ধার হইতে তালু পর্য্যন্ত জড়াইয়া আক্ডাথানি মাথার হই দিকে লইয়া যান; পরে উভয় কর্পের উপরিভাগে সমান পরিমাণে হই গোছা চূল ঐ আক্ডা ছারা বেষ্টন করিয়া পশ্চাৎ দিকের নিমভাগের চূলগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। ব্রন্ধতালুর হুই পার্যের আল্গা চূল পশ্চাদ্দিকের অবশিষ্ট চূলের সহিত আপনা আপনি জড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ঠাকুরের মন্তকে সর্ব্বদ্যতে এটি জটার স্বৃষ্টি হইয়াছে।

গৈরিক তাক্ডাথানা অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া বলিলাম—এই গৈরিক তাক্ডাথানা ফেলিয়া একথানি
নৃতন গৈরিক তাক্ডা নিলে হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন—রাম, রাম! তা হয় না এখানা সাধারণ তাক্ড়া নয়, মহাদেবের মাথার বস্ত্র। আমাকে মাথায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কবে, কোন্ স্থানে বেঁধে দিয়েছিলেন ?

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে আস্বার সময়ে কাশীতে বিশ্বেরদর্শনে গিয়েছিলাম, সেখানে মন্দিরে আমাকে এই বস্ত্র মাথায় জড়ায়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—মহাদেবই কি এই দাধনমার্গের প্রবর্ত্তক ?

ঠাকুর বলিলেন—মহাদেব এ সাধনের প্রবর্ত্তক নন; তিনিও এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হন। বেদে এই সাধনের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেক যোগী ঋষি ইহা অবলম্বন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুকাল নিয়মনত এই সাধন কর্তে পার্লে ইহার উপকার উপলব্ধি হয়। বীর্যাধারণের সঙ্গে এই প্রাণায়াম ও কুম্ভক, ছয়টি মাস কর্লে অ্যান্ত সকল প্রকার প্রাণায়ামের ফল লাভ কর্তে পারা যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্তে পার্লে আর কিছুরই দরকার হয় না। উহাতে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি সমস্তই হ'য়ে পড়ে। ভিন্ন চেষ্টাও কর তে হয় না। এই পথের মত সহজ পথ আর নাই। শুধু শ্বাসে আর প্রশ্বাসে নাম কর্তে পার্লেই সমস্ত অবস্থা লাভ হয়, আর কিছুই কর তে হয় না।

আমি বলিলাম—প্রাণায়ামের প্রণালী অনেক রকম আছে শুন্তে পাই, আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় কোনও শাত্তে আছে কি ?

ঠাকুর। শাস্ত্রে আটপ্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী প্রকাশ ক'রে লিখে গেছেন; কারণ, প্রথম শিক্ষার্থীদের উহাই প্রয়োজন। আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় অতি সজ্জেপে কোনও কোনও তাপনীতে, উপনিষদে উল্লেখমাত্র আছে। ইহা সিদ্ধগুরুর নিকটে শিক্ষা কর্বে, শাস্ত্রে এরপ সঙ্কেত ক'রে গেছেন। চিরকালই ইহা সিদ্ধ মহর্ষিদের ভিতরে অতি গোপনে চ'লে আস্ছে। শাস্ত্র দেখে ইহা অভ্যাস কর্তে গেলে হঠাৎ মৃত্যুও হ'তে পারে। এই প্রাণায়াম দেখাদেখি চেপ্তা কর্তে গিয়ে অনেকে হুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই জন্ম এবং আরও অনেক কারণে, চিরকালই ইহা অতিগোপন আছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র দেখেই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই প্রাণায়াম দিয়ে থাকেন। অন্যান্থ ক্ষুক প্রাণায়ামাদিতে যে সকল ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়াম ঠিক নিয়মমত অল্পকাল অভ্যাস করলেই, সেই সব ফল লাভ হ'য়ে থাকে।

আমি। আমাদের এই দাধনা তাল্তিক না বৈদিক ? কোন্ কোন্ ঋষি এই দাধন প্রথমে অবলম্বন করেছিলেন ?

ঠাকুর। এ সাধন আধুনিক নয়, ইহা বহু প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথমে মহাদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

আমি। সাধনের সময়ে যে নানাপ্রকার জ্যোতিঃ, আকৃতি বা ছায়া দর্শন হয়, ওসব কি ? ঐ সময়ে কি কর্তে হয় ?

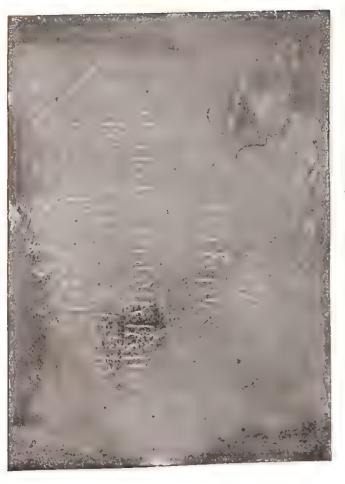

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোখামী প্রভূর দীক্ষাস্থান – গ্রাধাম।



ঠাকুর। যা কিছু দর্শন হয় তারই খুব আদর কর্তে হয়, অনাদর কর্তে নাই। দর্শন হ'লে ও সকলের খুব ভক্তি ক'রে সম্মান ও পূজা কর্তে হয়।

আমি। সাধন করতে করতে যে সকল অবস্থা লাভ হয়, কোন প্রাকার অপরাধে তাহা হইতে ভ্রপ্ত হ'লে, আবার সাধন ক'রে সে সব কি লাভ কর। যায় ?

ঠাকুর। হাঁ খুব, খুব; ঠিক রীতিমত সাধন কর্লে পুনরায় তা লাভ হয়।

আমি। আমার কি বিশেষ কল্যাণ কর্তে, আমাকে প্রবৃদ্ধাবনে আন্লেন ?

ঠাকুর। বিশেষ কল্যাণ কি হ'লো তা কি আর সহজে বুঝা যায় ? পরে সব বুঝ্বে।

### মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। বরাহের দন্ত।

শুনিলাম গত বংসর ঠাকুর চার পাঁচ মাস কলিকাতায় থাকিয়া একদিন হঠাং শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। পরে কোন কারণে মাঠাকুরাণীর সঙ্গে বাগড়া করিয়া তৎক্ষণাং শ্রীবৃন্দাবনে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় ৺কাশীধামে পঁছছিয়া প্রায় মাসাধিক কাল রহিলেন। এই সময়ে আমার অমুপস্থিতকালে কলিকাতা, শান্তিপুর ও কাশীতে যে সকল ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহার কয়েকটি শ্রীযুক্ত কুয়বিহারী গুহ ঠাকুরতার ডায়েরীতে এবং শ্রীধর, মাঠাক্কণ ও সতীশ প্রভৃতির মূথে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হইয়া লিখিয়া রাখিতেছি—

১২৯৬ দালের প্রাবণ মাদে, কলিকাতা স্থাকিয়া খ্রীটের ৫০।১ নং বাড়ী, ঠাকুরের থাকিবার উদ্দেশ্যে চার মাদের জন্ম তাড়া লওয়া হয়। তথায় তিনি শিশ্রগণ সহিতে সপরিবারে অবস্থিতি করেন। এই বাদায় মাঠাক্রণ প্রত্যাহ নির্জনে ঠাকুরের চরণ পূজা করিতেন। দূর্ব্বা, চন্দন, ফুল, তুলদী প্রভৃতি প্রোণকরণ লইয়া ঠাকুরের আদনঘরে প্রবেশ করিতেন। ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার দমীপে উপবেশন পূর্বাক একান্ত প্রাণে তাঁহার চরণে তুলদী চন্দনাদি অর্পণ করিতেন। পরে ঠাকুরের মন্তকে ফুল, তুলদী প্রদানান্তর তাঁহার ললাটদেশে চন্দনের ফোটা পরাইয়া দিতেন। তৎপরে ঠাকুরের মৃথে কিঞ্চিং মিষ্টি তুলিয়া দিয়া দান্তান্ধ প্রণাম করিতেন। ঠাকুরও সেই দময়ে মাঠাকুরাণীর কপালে চন্দনের টিপ দিয়া, তাঁহার মন্তকোপরি করতল স্থাপন পূর্বাক, কিয়ৎকাল নিম্পন্দভাবে ধ্যানস্থ থাকিতেন। এই পূজা না করিয়া মাঠাকুরণ কথনও জলগ্রহণ করিতেন না। পূজা আরভের প্রথম দিবদে দিদিমা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, মাঠাকুরণ, ঠাকুরকে দান্তাল প্রণাম করিয়া পড়িয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরণীর মন্তকোপরি চরণ ছটি ছড়াইয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরণীর মন্তকোপরি চরণ ছটি ছড়াইয়া দিয়া, স্থিরভাবে রহিয়াছেন, উভয়েরই বাহু চৈতেন্ত শৃতাবস্থা।

এই বাসায়ই তিনি তাঁহার জন্মদিন ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে পরিহিত বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন ও বহির্বাস ধারণ পূর্বক মুক্তকচ্ছ হইলেন। স্বহত্তে চিঠি-পত্ত লেখা এই সময় হইতেই বন্ধ হইল। এই বাসায় নানা স্থানের বহু সম্রান্ত পরিবার ও উচ্চশিক্ষিত দেশমাত ব্যক্তিগণ অলোকিক প্রকারে ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন।

এই বাসায় অবস্থানকালে এক দিবস ভাবোন্মন্ত শ্রীধর অনুদয়ে স্নানান্তে বরাহরূপী ভগবানের দর্শন পাইয়া গন্ধার ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উদয়ান্ত অনাহারে থাকিয়া কাশীপুর বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্তালে নদীর পাড়ে একটি পশুর অস্থি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। অমনি শ্রীধর উহা তুলিয়া লইয়া উর্ন্ধানে দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। ঘর্মান্ত কলেবরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টান্ধ প্রণামান্তর অস্থিটি তাঁহার সম্মুথে রাথিয়া বলিলেন, এই নেও তোমার দন্ত। ঠাকুর উহা হাতে লইয়া ভাবাবেশে অভিভৃত হইয়া পড়িলেন।

#### দেহে অনাহত ধ্বনি।

এই বাদায় মাঠাক্কণ ঠাকুরের নিকটে বদিয়া প্রায় দারারাত্রি তাঁহাকে বাতাদ করিতেন। কখন কখন তিনি পদদেবা করিতে করিতে ভাবে বিভার হইয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া থাকিতেন। এক দিন মাঠাক্কণ কথায় কথায় বৃন্দাবন বাবুকে বলিলেন যে, রাত্রিতে সময়ে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শরীর হইতে একপ্রকার মধুর ধানি বাহির হয়। উহা এতই স্থমিষ্ট যে, শুনিতে শুনিতে তিনি মুগ্ন হইয়া পড়েন। এই কথা শুনিয়া ঐ ধানি শ্রবণ করিতে বৃন্দাবন বাবুর অতিশয় কৌতৃহল জিমিল। তিনি অবদর ব্রিয়া গভীর রাত্রে ঠাকুরের আদন-ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর তথন ধ্যানস্থ ছিলেন। বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর কাণ পাতিয়া রহিলেন। একটু পরেই ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিলেন—কি বৃন্দাবন ? বৃন্দাবন বাবু কহিলেন—মশায়! শুনেছিলাম আপনার শরীর হ'তে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, উহাই শুন্তে এদেছি। ঠাকুর জিজ্ঞাদা করিলেন—বেশ, শুন্লো তো ? বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—হা, এই ধানি শুনে আশ্চর্য্য হলেম্। এরূপ স্থমধুর মনোহর ধানি বোধ হয় জগতে আর নাই। এ কিদের ধানি ?

ঠাকুর বলিলেন—ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। সাধকদের শরীর হ'তে এই শব্দ উথিত হয়। ইহা এতই মধুর যে, সাপে শুন্তে পেলে, একেবারে সাধকের শরীরে উঠে পড়ে।

এই দময়ে পূর্ববিদের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন—"তিনি কলিকাতায় আস্তে পারেন, তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।" গুরুল্লাতারা কেহ কেহ ভদ্রলোকটির বিবিধ সদ্প্রণের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে তাঁহার দীক্ষার আকাজ্ঞা জানাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্তমুধে তাঁহাদিগকে কহিলেন—যাঁদের সাধন হবার তাঁদের ঠিকই

হবে। এরপ কেহ যদি আমার নিকটে নাও আসেন, আমি তাঁর নিকটে যেয়ে দীক্ষা দিব। তিনি যদি আমাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেন, মার খেয়েও তাঁকে দীক্ষা দিয়ে আস্ব।

সূক্ষশরীর ও পরলোকসন্থনে ত্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর এক দিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দামন্ত, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি গুরুন্তাগণণকে দঙ্গে লইয়া আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে থব আদর করিয়া নিকটে বদাইলেন, এবং শিগুগণের কুশলাদি জিজ্ঞাদা করিলেন। পরে কথাপ্রদঙ্গে বলিলেন, 'আমার ছেলেবেলা হ'তে গরীব লোকেরা কি ভাবে থাকে, উৎসবাদিতে কি করে, এ দব জান্তে বড় ইচ্ছা হ'তো। ভজ্জ্য অনেক সময় গোপনে ভিন্ন ভিন্ন বেশে তাদের বাড়ী থেতাম। তাদের অলক্ষিতে সমস্ত দেখে আদ্তাম। এখন ভগবান দয়া ক'রে আমাকে দঙ্গে নিয়ে নানাস্থান ঘুরান। এইমাত্র তোমাদের আদ্বার পূর্বে তাঁর দঙ্গে নানাস্থান ঘুরে এলাম। তাঁর অপার দয়া।'

ঠাকুর কথায় কথায় জিজ্ঞানা করিলেন—মাত্র্য মৃত্যুর পর কোথায় যায় ? মহর্ষি বলিলেন
—'কেন, যে সকল গ্রহ নক্ষত্র দেখ ছ ভাহাতে যায়!' পরলোক সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা কথার পর
মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর সন্ধ্যার পর বাদায় আদিলেন।

#### জাতিভেদসম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ।

আমাদের গুরুলাতা শ্রীযুক্ত রাথালচন্দ্র রায় মহাশয়, বরিশালে যাইয়া তথাকার গুরুলাতাদিগের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, 'জাতিভেদ বৃদ্ধি থাকিতে আমাদের কাহারও এই দাধনে কিছুমাত্র উরতি হইবে না', ঠাকুর এই প্রকার বলিয়াছেন; এই কথা লইয়া বরিশালের গুরুলাতাদের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গুহু মহাশয়, এই বিষয় পরিষ্কার জানিবার অভিপ্রায়ে কুল্ল বার্কে পত্র লিখিলেন; তিনি ঠাকুরকে ঐ পত্র শুনাইবামাত্র বিক্র তৎক্ষণাৎ কুল্ল বার্ব ঘারায় নিয়লিখিত চিঠি শিব বাব্র নিকটে পাঠাইলেন—

চিঠির নকল--

২৬শে মেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ ; ৫০।১, হুকিয়া খ্রীট, কলিকাতা।

পরম পূজনীয়

গ্রীযুক্ত শিবচক্র গুহ

শ্রীচরণ কমলেষ্,

জাতিভেদ সম্বন্ধে বরিশালে সম্প্রতি বে গোলযোগ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরমপ্রনীয় শ্রীয়্জেশর গোলামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুধে আমাকে যাহা বলিতেছেন তাহা লিখিতেছি:—"সন্ধ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ; এই তিনটিই প্রকৃত জাতি। এই তিন গুণ ত্যাগ

না করিলে জাতি পরিত্যাগ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ হয় না। যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেই জাতিভেদ যায় না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপায় নয়। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যিনি যে সম্প্রদায়ে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবেন না। সাধনোদ্দেশে জীবন গঠনে, যেরূপ জীবন হইবে বাহিরে তাহাই প্রকাশ পাইবে। ভিতরে ও বাহিরে এক হওয়াই প্রকৃত জীবন। অতএব বিপক্ষে না চলিয়া সাধনের পক্ষে অগ্রস্ব হও। ইতি—

<u> নেবকাধম</u>

শ্ৰীকুঞ্জবিহারী গুহ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ লিখিয়াছেন—'স্থকিয়া খ্রীটে, ঠাকুরের বাসা-বাড়ীতে এক দিন মধ্যাছে ওখানকার সমস্ত গুরুভাই ও বিলাত হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত দিজদাস দত্ত মহাশয় প্রভৃতির খাওয়ার নিমন্ত্রণ হয়। আমরা সকলে একসঙ্গে নীচের ঘরের বারান্দায় আহার করিতে বসি। ইতিমধ্যে জাতিভেদের কথা উঠিল; ঠাকুর বলিলেন—গুরুগৃহে এক পংক্তিতে আহারে দোষ নাই। আমি যদি তোমাদের দেশে যাই, তখন এরূপ কর্বে না। সকলকে সামাজিক নিয়মানুসারে চল্তে হবে।'

## 

একদিন 'ষ্টার-থিয়েটাবের' শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশায় 'চৈতক্তলীলা' দেখিবার জন্ত সশিষ্ঠ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর ষথাসময়ে সকলকে সঙ্গে লইয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু মহাশায় খুব সমাদরপূর্বকি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে রক্ষমঞ্চের সন্মুখে বসাইলেন। ঠাকুর অভিনয় দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে অভিভৃত হইয়া পড়িলেন।

কেশব কুক্ন করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।
মাধবু-মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
বজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন;
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাধা,
রাধিকা-হদি-রঞ্জন,
গোবর্জন-ধারণ, বন-কুস্তম-ভূষণ,

#### দামোদর কংস-দর্পহারী শ্রাম রাস-রস-বিহারী হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

এই গানটি আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলিতে বলিতে উদ্দ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথন ভাবে বিভার গুরুলাতাগণও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মৃহ্মু হঃ হরিধানি করিয়া ঠাকুরের চতুদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'গোলমাল হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে; থেমে যাও, থেমে যাও' ইত্যাদি শন্ধও স্থানে স্থানে উথিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অমৃতলাল বস্থ মহাশয় উপস্থিত হইয়া, আজ্ব আমার থিয়েটার করা সার্থক হইল, আজ্ব আমি ধল্য হইলাম—এইরপ নানাপ্রকার বাব্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরে করতালি সংযোগে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া অভিনেত্রীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি আবার গান আরম্ভ হইল।

চক্রকিবণ অন্ধে, নম বামনরপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্-কুঞ্জচারী।
জয়রাধে, শ্রীরাধে।
ব্রজ্বালকসক, মদন-মানভক,
উন্নাদিনী ব্রজ্কামিনী, উন্নাদ তবক।
দৈত্যছলন নারায়ণ, স্বর্গণ-ভয়হারী,
ব্রজ্বিহারী গোপনারী-মান-ভিধারী।
জয়রাধে, শ্রীরাধে।

এই সময়ে ভাবোচ্ছাদ-পূর্ণ নৃত্য-গীতে দর্শক মগুলীর চিত্তও অভিভূত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নাট্য-মন্দিরে মহা হলুসুল পড়িয়া গেল। স্বামীন্ধী হরিমোহন, ভাবাবেশে উর্দ্ধবাহ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর খ্রীধর ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কম্পিত কলেবরে বেইন হইয়া পড়িলেন। পড়ে সংজ্ঞালাভ করিয়া উচ্চ হরিবোল বলিতে বলিতে বিবিধ প্রকার নৃত্য সহকারে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ঠাকুরের বাহুদকালনপূর্কক মধুর হরিধ্বনির ভড়িংঝস্কারে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। নাট্যাভিনয় স্থগিত রাখিয়া এই প্রকার বহুক্ষণ কীর্ত্তনোৎসব হইল। তৎপরে সকলে প্রস্থাই মনে গৃহে প্রভ্যাগত হইলেন।

## বেশ্যাদারা সমাজের পরিণাম।

কলিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, বেশু। ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র মেয়ে ছিল, সে বেথ্ন স্কুলে পড়িত। ব্রাহ্ম-সমাজের কোন এক ব্যক্তির দহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন—

বেশ্যার মেয়ে সমাজে নেওয়া কখনই উচিত নয়। ইহাতে সমাজ কলুষিত হয়। যদিও প্রথমে খুব ভাল এবং সচ্চরিত্রা দেখা যায়, কিন্তু সময়ে ভিতরের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর এই বিষয় ব্ঝাইতে 'নারদ-পঞ্রাত্র' হইতে বেখার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

# রোগ আপনি দারে। অবিশ্বাদীর উপায় কি ?

গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উংকট রোগে দীর্ঘকাল ভূগিয়া মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িলেন। অনেকেই তাঁহার জীবনে নিরাশ হইল। এক দিবস রাত্রিতে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। খ্রীশ তথন কাতর ভাবে দঙ্গীদের বলিলেন—'আমার এখনই মৃত্যু হইবে। এই সময়ে একবার দয়া করিয়া তোমরা ঠাকুরকে আনিয়া দেখাও।' শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ অমনি রাত্তি ছু'টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে দৌড়িলেন। ঠাকুর, গ্রীশের কথা ও অবস্থা শুনিয়া বলিলেন—'তাঁকে বল গিয়ে কোন ভয় নাই। অসুখ সেরে যাবে। অস্থির না হন।

কয়েক দিন পরে শ্রীশের অহুথ দারিয়া গেল। তখন ঠাকুর একদিন গলালান করিয়া আদিবার সময়ে শ্রীশকে দেখিতে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কুঞ্জ বাবুকে জরে আক্রান্ত দেখিয়া জিজাদা করিলেন—তোমার চিকিৎদা এখন কে করেন ? কুগু বাবু একটি বিজ্ঞ চিকিৎদকের নাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন—ডাক্তারের সাধ্য নাই যে, তোমার রোগ সারান। যখন সার্বে, আপনি সেরে যাবে। দেখ্লে ত, গ্রীশের রোগ কেহ সারাতে পার্লেন ?

কুঞ বাব্ বলিলেন—আপনি ত বলেছেন যে, ঔষধ সেবনেও অনেক কৰ্মভোগ কেটে যায়। ঠাকুর কহিলেন—হাঁ, তা ঠিক।

শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—আমার অবিখাদ ত কিছুতেই যায় না—িক করিব ?

ঠাকুর। যাঁহারা সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের ভিতরে সকলেই কিছু না কিছু বিশ্বাসের জিনিস পেয়েছেন। অবিধাসের সময়ে তাহা স্মরণ কর্লে ও ধ'রে থাক্লে বিশেষ

আবার বলিলেন – অবিশ্বাস কি প্রলোভনের সময়ে যদি ৫।৬টি নামও কর্তে পারা যায়, তা হ'লেও রক্ষা। কিন্তু কি ছুদ্দিব তাও কেহ কর্তে পারে না।

পীড়িত কুল বাবু বলিলেন—আমি ষে নাম কর্তেই পারি না।

ঠাকুর কহিলেন—নাম করার ইচ্ছা হ'লেও হয়।

কথায় কথায় ঠাকুর আবার বলিলেন—আমাদের যে যোগ, তাহা নামের যোগ।

গম্ভীরনাথ বাবার নিকটে খাসে প্রখাসে নাম জপের কথা শুনি। বিশ বৎসর পরে ঐ কথার অর্থ বুঝি। মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও ত কতবার শুনেছি—

মন পাগ্লা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এক দিবসে হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ নাম নিতেন কিরুপে ?
ঠাকুর বলিলেন—এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে, এক লক্ষ মনে মনে, আর এক লক্ষ তাঁর
আত্মাতে আপনা আপনি হ'তো।

কুঞ্চবাবু লিখিয়াছেন, এই বাসায় থাকাকালীন অর্থের অতিশয় অন্টন ছিল। বিছানার অভাবে মাঠাক্রণ একথানা ছেঁড়া মাছরের উপরে বাছ উপাধানে শয়ন করিতেন। ঠাকুরের ব্যবহারের অতি অল্প মূল্যের একথানা দেশী কম্বল মাত্র ছিল। তিনি শয়নকালে গ্রন্থের উপরে একথানা বহির্বাস বিছাইয়া তাহাতেই মাথা রাখিতেন। কুঞ্চ বাবু এক দিন একটি বালিশ প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরের ব্যবহারের জন্ম আনিয়া দিলেন। তাহাতে বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের সাক্ষাতেই কুঞ্জ বাবুকে উপহাস করিয়া বলিলেন,—"উনি সন্থাস নিয়েছেন, তুমি ওঁর জন্ম বালিশ এনেছ ? বেশ, একথানা তোষক, একটি ছাতা আন্লে না কেন ?" কুঞ্জ বাবু তৃঃখিত মনে নীরব থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই কথার পর ঠাকুর বোধ হয়, এই বালিশ আর ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু কুঞ্জ বাবুর একান্ত আগ্রহ ব্রিয়া দয়াল ঠাকুর প্রতিদিনই শয়নের সময়ে উহা গ্রহণ করিতেন।

যে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা চা'র মানের জন্ম। নিদিষ্ট সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, ঠাকুর সকলকে অল্ল ভাড়ায় এক থানা বাসা দেখিতে বলিলেন। অন্সন্ধানের পর গুফল্রাতারা আসিয়া জানাইলেন যে, অল্ল ভাড়ায় বাড়ী জুটিতেছে না, তথন ঠাকুর কহিলেন—'একথানা খোলার ঘর হ'লেও হয়।' মণি বাবু বাড়ী ভাড়া করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সকালে প্রায় ৮টার সময়ে ঠাকুর খ্রীধরকে মাত্র সঙ্গে লইয়া হঠাৎ বাসা হইতে বহির হইয়া পড়িলেন। বেলা ১০টার সময়ে বাসায় থবর আদিল— তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে সকলেই অতিশয় তৃঃথিত হইলেন। কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া, অকন্মাৎ এই ভাবে ঠাকুরের যাওয়ার হেতু এক এক জনে এক এক প্রকার অসমান করিতে লাগিলেন। পরদিন গুরুলাতা খ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায়ে, বাজার দেনা ৮০২ (আশি) টাকা পরিশোধ হইল। মাঠাক্রণ অমনি দিদিমা ও কুতুকে লইয়া যোগজীবন এবং কুঞ্জ বাব্র সহিত শান্তিপুর রওয়ানা হইলেন। তথায় ঘাইয়া দেখিলেন, ঠাকুরমাতা উৎকট উন্মাদরোগে বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ঠাকুরকে দেখিলে তিনি সময়ে সময়ে অনেকটা ঠান্তা থাকেন।

ঠাকুরমার ভয়য়র উয়ভত। কিঞ্চিৎ উপশম হইলেও সময়ে সময়ে তিনি শয়ন-খরে, মল-মুত্র ত্যাগ

করিয়া উহা দেওয়ালে ও দমন্ত মেজেতে ছড়াইতেন। দকাল বেলা মাঠাক্কণ উহা পরিছার করিতেন। দিলিমার ইহা বড়ই অদহ্য হইত। তিনি ইহা লইয়া অনেক দময়ে ঠাকুরমার দহিত ঝগড়া করিতেন। একদিন প্রত্যুবে এই দকল অনাচার অত্যাচার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিষম গোলমাল বাধিল। তথন ঠাকুর নিজের থাকার ঘরে দোতালার উপরে ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুরমার দেবাভারা, মলমূত্র পরিছারাদি ঠাকুর নিজেই দমন্ত করিবেন বলিতে লাগিলেন। অনর্থক এই হুর্ভোগ কেন মাধায় টানিয়া নেওয়া বলিয়া মাঠাক্কণ, ঠাকুরের কথায় আপত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দিদিমাও তাহাতে যোগ দিয়া ভয়ানক গোলমাল করিতে লাগিলেন। এই দময়ে ঠাকুর হঠাৎ আদন হইতে উঠিয়া মাঠাক্কণকে বলিলেন—"আমি এখনই কাশী চল্লেম, ভাড়ার আট্টি টাকা দেও।"

অকস্মাৎ ঠাকুরের কাশী ধাওয়ার উত্যোগ দেখিয়া মাঠাক্রণ চমিক্যা গেলেন, এবং ঠাকুরের দহল্লে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে টাকা দিতে ওজর করিয়া বলিলেন,—'তা হ'লে আমাকেও দলে করিয়া লও।' ঠাকুর তথন তর্ম্বর উগ্রম্ভি হইলেন এবং মাঠাক্রণকে ধমক দিয়া দওদারা 'পোর্টমেণ্টের' উপরে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঠাক্রণ অমনি বাক্সের চাবিকাঠি ঠাকুরের দম্মুথে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—'বাক্সটি ভেঙ্গো না — এই চাবি নাও।' ঠাকুর বাক্স খুলিয়া আটটি টাকা গুণিয়া লইলেন। পরে মাঠাকুরাণীর নিকটে চাবিকাঠি ফেলিয়া দিয়া অমনি একাকী রাণাঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। ওধানে যাইতে নদী পার হওয়ার সময়ে ঠাকুর পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন—"এখানে একটু পরেই একটি বাবাজি আমার অনুসন্ধানে আস্বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচ্ছি—তিনি যেন কাশী গিয়ে আমার সঙ্গে মিলেন।"

ঠাকুর যথন বা ছী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শ্রীধর তথন কোনো প্রয়োজনে বাহিরে ছিলেন। বাঙ়ীতে আদিয়া শ্রীধর যেমনি শুনিলেন, ঠাকুর কাশী চলিয়া গিয়াছেন, অমনি তিনি দেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মত ছুটিয়া রাণাঘাটের দিকে চলিলেন। নদীর পাড়ে পঁছছিয়া, থেওয়া ঘাটে যাওয়া মাত্রই পাটনি শ্রীধরকে দেখিয়া বলিল—'কিছুক্ষণ হয় একটি সাধু এখান হ'য়ে ষ্টেশনে গেলেন। তিনি কাশী যাবেন। আমার হাতে একটি টাকা দিয়ে বল্লেন যে, একট্ পরে একটি বাবাজী এখানে আমার তালাদে আস্বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী ঘাচ্ছি; তিনিও যেন কাশী গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীধর মাঝিকে বলিলন—'হাঁ, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁরই তালাদে এসেছি।' মাঝি অমনি টাকাটি শ্রীধরের হাতে দিল। শ্রীধর তথন নদী পার হইয়া তাড়াতাড়ি রাণাঘাট ষ্টেশনে পঁহুছিলেন, দেখিলেন—যাত্রীপূর্ণ একথানা ট্রেন্ ষ্টেশনে বহিয়াছে। এদিক সেদিক তাকাইতে তাকাইতে ঠাকুরকে গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুরও শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন—'শ্রীধর!

আমি কাশী যাচ্ছি। তুমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্জদের বাসায় উঠো। সেখানে টাকা জোগাড় ক'রে নিয়ে কাশী যেও, আমার সঙ্গে দেখা হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না।'

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। শ্রীধরও কলিকাতা যাইয়া কুঞ্জ বার্দের বাদায় উঠিলেন। দেখানে রেল ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিনই কাশী রওয়ানা হইলেন। কয়েক দিন পরে মাঠাক্রণ, দিদিমা এবং যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া, কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাদায় আদিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া, কুঞ্জ বাবু এবং শ্রীযুক্ত বিধুভৃষণ মজ্মদার প্রভৃতির দহিত দাক্ষাৎ করিয়া, কাশী যাওয়ার স্বব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে এক দিন বিফু বাবু, বেলল ফটোগ্রাফারকে আনাইয়া মাঠাকুরাণীর ফটো তৃলিয়া লইলেন। এই ফটো গুরুভাতারা অনেকে অত্যন্ত আগ্রহের দহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাঠাক্রণ অবিলম্বেই যোগজীবন ও দেবেন্দ্র

# ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি।

ঠাকুর ৺কাশীধামে পঁছছিয়া প্রথমে কাকিনিয়া মহারাজার ছত্তে উঠিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া অগন্তাকুণ্ডের সন্নিকটে মাণিকতলার মাতাজীর তাড়াটিয়া বাড়ীতে গেলেন। মাঠাকুকণও সেই সময়ে যোগজীবনকে লইয়া কয়েকটি গুকুলাতার সঙ্গে ঐ বাসায়ই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে ১০।১২টি লোক হইল। আহারত্যাগী মাতাজী, গণ্ডুমমাত্র জল গ্রহণ না করিয়া, স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রফুল্ল মনে প্রত্যাহ সকলের পরিবেশনাদি যাবতীয় সেবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল ঠাকুর কাশীতে রহিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অভ্ত ঘটনাবলী লিপিবজ্ব করিতে বহু বাধা বিদ্ব দেখিয়া, আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। কয়েকটি সাধারণ ঘটনার কিঞ্জিনাত্র উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

ঠাকুরকে সন্ন্যাদীবেশে দেখিয়া দহরের ইংরাজি-শিক্ষিত উকিল, অধ্যাপকাদি বাদালী বার্বা নানা প্রকার উপহাদ করিতে লাগিলেন। এক দিবদ শ্রীক্ষণানল স্বামী ও খ্যাতনামা শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্মদভার অধিবেশনে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর ম্থাদময়ে দভায় উপস্থিত হইলে, দকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাদীমগুলীর প্রোভাগে বদাইলেন। বহু গণ্য-মাত্র লোকের দমাগমে দভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। অধিবেশনের কার্য্য দমাপনাস্তে দঙ্গীর্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ঠাকুর অস্ত্রস্থ থাকা বশতঃ বাদায় আদিবার উভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু করিলের বিশেষ অন্থরোধে পড়িয়া তিনি দঙ্গীর্তনে থাকিতে দম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর কতকক্ষণ স্থিরভাবে বিদিয়া রহিলেন। পরে উচ্চ হরিবোল হরিবোল বিলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দঙ্গিতে মহাভাবের বতা আদিয়া পড়িল। দর্শকর্বন্দ দকলেই ভাহাতে হাবুড়ুরু খাইতে লাগিলেন। অচিরেই ঠাকুর দমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণনন্দ স্বামী ও সভাত্ব অতাত সম্রান্ত ব্যক্তিগণ আদিয়া ঠাকুরের পদধ্লি লইতে লাগিলেন। বিক্ষতাবাপন্ন বাঙ্গালী বাব্রাও তথন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অলোকিক শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর বাসায় আদিলেন।

#### বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন।

ঠাকুর এক দিবস সন্ধার কিঞ্চিং পরে বিশ্বেখরের আরতি দর্শন করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বহু লোকের ভিড়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মগুপের এক ধারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময়ে আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুর দ্রে থাকিয়া কর্যোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। পরে উচ্চেঃশ্বরে বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা বলিয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুদ্দিকে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আরতি দর্শন না করিয়া দকলে উল্লস্তি ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে বিশ্বেশবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দরজা পর্যান্ত আসিয়া আবার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। পাণ্ডারা তথন আগ্রহের সহিত অবাধ গতিতে নৃত্য করিবার স্থবিধা করিয়া দিল। ঠাকুর বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা রবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রাথলী প্রভৃতিও মন্ত হইয়া জয়ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক ঠাকুরের উভয় পাশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেবকগণ পরমোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে স্থবপাঠ করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর, দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাশ্ন্য হইলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ করিবার জন্ত লোকের ভিড় পড়িয়া গেল। অধিক রাত্রিতে ঠাকুর বাদায় আদিলেন।

আর এক দিন ঠাকুর বিশ্বেখরের আরতি দেখিতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বেখরকে দর্শন করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন; ফুপিয়া ফুপিয়া বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। তথন আশ্বর্যা প্রকারে ঠাকুরের নেত্রদ্বয় হইতে অশ্ব্রাশি নির্গত হইয়া দবেগে ছুটিয়া বিশ্বনাথের সম্মুথে পড়িতে লাগিল। এই অভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পাগুা, পূজারি ও দর্শকর্ন সবিশ্বয়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও, তাঁহারা আনন্দ উৎসাহের আবেগে অর্দ্ধ

ইহার পর প্রত্যহই দলে দলে লোক আদিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল। কোন্ দিন কথন ঠাকুর বিশেষর দর্শনে যাইবেন, বাজালীটোলাবাসীরা নিত্য আদিয়া থবর লইয়া যাইত।

# ভাস্করানন্দ স্বামী এবং পাল মহাশয়।

ঠাকুর এক দিন ভাস্করামনদ স্বামীকে দর্শন করিতে শিশুগণ দহিত তুর্গাবাড়ী গেলেন। একটি লোক ঠাকুরকে স্বামিন্ত্রীর নিকটে যাইতে বাধা দিয়া বলিলেন, ওদিকে যাবেন না। এ সময়ে স্বামিজীর দলে দেখা দাক্ষাৎ হয় না, তিনি ধ্যানস্থ আছেন।' ঠাকুর তাহাকে কিছু না বলিয়া একটি বৃক্ষতলে চোধ বৃজিয়া বিদিয়া রহিলেন। ছ' এক মিনিটের মধ্যেই স্বামিজী দহাস্থ মূথে আনন্দ হায়, আনন্দ হায়, বলিতে বলিতে ঠাকুরের দশুথে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর স্বামিজীকে দাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার উত্যোগ করা মাত্রই স্বামিজী ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ে পরস্পরকে আলিক্ষন করিয়া বাহাজ্ঞানশুন্থ হইলেন। বহুক্ষণ নীরবে একই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে ছ' একটি কথা বলিয়া ঠাকুর বাদায় আদিলেন।

ঠাকুরের মুখে শ্রীযুক্ত নারকানাথ পাল মহাশয়ের কথা অনেক বার শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ইনি একজন প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; দর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালের মত কাশীর একপ্রাস্তে তুর্গাবাড়ীর দিকে নির্জ্জন একটি বাগানে বাদ করিছেছেন। লোকসমাগমে পাছে ভজনের বিল্ন ঘটে, এজন্ম তিনি কুটিরের নার বাহির দিকে তালাবন্ধ করিয়া রাখেন; পরে ক্ষুদ্র একটি জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তৎপরে দেটিও বন্ধ করিয়া নির্জ্জন ঘরে সারাদিন একাদনে ধ্যানমগ্র থাকেন। ঠাকুর তাঁহার দর্শন মানসে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কুটিরের নার ক্ষম দেখিয়া দেওয়ালে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আদিলেন। পরদিন ক্ষীণশরীর রুদ্ধ পাল মহাশয়, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগন্তাকুত্তে আদিলেন। ঠাকুর যতদিন কাশীতে ছিলেন, পাল মহাশয় প্রায়ই আদিতেন। তাঁহার আগমনে ঠাকুরের বাসায় শিক্ষিত লোকের অত্যধিক সমাগম হইতে লাগিল। সনাতন ধর্মের স্ক্র তন্থ আলোচনায় ও সমন্ত দর্শন শান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিন্মিত হইলেন। শাস্ত্র অভান্থ ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বদানন স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি আরও কয়েকটি সন্মাদী এবং পরমহংদের সহিত দাক্ষাৎ করিয়া, কাশীর প্রয়োজন শেষ হইলে, ঠাকুর ফ্রজাবাদ রওয়ানা হইলেন।

#### পরমহংসজীর আহ্বান।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাগা করিলাম, 'মাঠাকুরাণীর সহিত ঝগড়া হওয়াতেই কি আপনি শাস্তিপুর ছেড়ে এলেন ?'

ঠাকুর। আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। প্রমহংসজীর আহ্বানেই এসেছি। বাগড়ার সময়ে তিনি বল্লেন, 'এখনই তুমি কাশী চলে যাও। কাশীতে আমার দেখা না পেলে অযোধ্যায় যেও। সেখানেও সাক্ষাৎ না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হবে । বাগড়ার সময়ে যেমন প্রমহংসজীর আদেশ হ'লো, আমিও অমনি বের হ'য়ে পড়্লাম।

এক দিন ঠাকুর পায়ধানায় গিয়াছেন; একটি সমারোহের স্কীর্ত্তন কুঞ্জের স্মীপবর্তী রান্তা দিয়া চলিল। ঠাকুর উহা শুনা মাত্র পায়ধানা হইতে হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দহীর্তনের দঙ্গে দঙ্গে বহুক্ষণ আনন্দ করিয়া কুঞ্জে আদিলেন। তথন হঠাৎ ঠাকুরের স্মরণ হইল জলশোচ করেন নাই।

আর একদিন আহার করিতে করিতে খোল করতালের আওয়াজ পাইয়া, অমনি এঁঠো মুখে ছুটিয়া বাহির হুইলেন। সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে আনন্দ করিয়া অপরাত্নে বাদায় আদিলেন। তথন মৃথপ্রকালনাদি করিলেন।

গুরুর ইন্দিত আহ্বান ব্যতীত, এই প্রকার বিচারশৃত্য অভুত আবেগ আর কিদে ঠাকুরের হইতে পারে, জানি না।

# গুরুভাতার সংস্পর্শে বিলুপ্ত গুরুশক্তির স্ফুর্তি।

কেই যদি কোনও সিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুরুষের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র বিশ্বত হন, গুরুকেও একেবারে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার কোন গুরুলাতার সহিত একটুকু মাত্র কোন প্রকারে সংস্রব ঘটলেও, গুরুশক্তির একটা ক্রিয়া তাঁহার ভিতরে হইতে থাকে; ঠাকুরের মুথে একটি গল শুনিয়া এই বিষয়টি ব্ঝিলাম। গলটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

গয়াতে একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ছেলেবেলা কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরে টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তির সম্পর্কে, তিনি সাধন ভজন, ইষ্টনাম, এমন কি, গুরুকেও ভুলে গেলেন; ক্রমে ঘোর বিষয়ী হ'য়ে পড়্লেন। এক দিন একটি উদাদী সাধু, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, 'হাম্ ভুখা হাায়, হাম্কো কুছ্ ভোজন দিজিয়ে।' বাড়ীর চাকর একমুঠো চাউল এনে সাধুকে বল্লে, 'এই লেও, চলা যাও।' সাধু বল্লেন, 'দানা মেই নাহি মাঙ্গুতা, হাম্কো থোড়া ভোজন দেও।' বাবু, সাধুর কথা শুনিয়া ধমক দিয়া চাকরকে বল্লেন, 'ও কি গোলমাল হ'চ্ছে ? ভাল উৎপাত ! ওটাকে ধাকা মেরে তাড়ায়ে দেনা। চাকর অমনি সাধুটিকে ধাকার উপর ধাকা মার্তে লাগ্ল। সাধু তখন ব'সে পড়্লেন এবং বল্তে লাগ্লেন 'হাম বড়া ভুখা হাায়, জেরা ভোজন দিজিয়ে।' সাধুর জেদ দেখিয়া, বাবু একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হ'লেন; 'ঠারো বদমাইস, ভোজন দেতা হাায়' বলিয়া, সাধুকে গিয়া ধরলেন, পরে কিল চাপড় ও লাথি মার্তে মার্তে তাঁহাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেল্লেন। সাধু, 'আহা রে গুরুজী' বলিয়া, চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। এই সময়ে বাবুর কি হ'ল ভগবান্ জানেন, তিনি লাথি মার্তে মার্তে অকস্মাৎ থম্কে দাঁড়ালেন, থর থর কাঁপ তে কাঁপ তে প'ড়ে গিয়ে সাধুকে জড়িয়ে ধর্লেন এবং পুনঃপুনঃ সাধুর চরণে প'ড়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্ভে লাগ্লেন, 'আরে তু কোন্ হোঁ, আরে তু কোন্ হোঁ ?' সাধু তাঁহার গায়ে হাত

বুলাতে বুলাতে কহিলেন 'আরে, হাম তেরা গুরুভাই হোঁ, হাম তেরা গুরুভাই।' এই বলিয়া সাধু ছুটিয়া অমনি এক দিকে চলে গেলেন। বাবুটি বহু অনুসন্ধান ক'রেও আর তাঁকে পেলেন না। এই ঘটনার পর হ'তে বাবুটির স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সাধন ভজন ধর্লেন, অল্ল দিনের মধ্যেই তিনি সদাচারী, নিষ্ঠাবান্, ভজনানন্দী হ'য়ে উঠ্লেন।

### নন্দোৎসব। দর্শনসম্বন্ধে প্রশোত্তর।

সমস্ত বুলাবন আজ মহা আনন্দ উৎসবে মাতিয়াছে, ঠাকুরের সহিত আমরা আজ জন্মাইমী। मुक्रांत्रवर्ति हिनाम। श्रीयुक वांथान वांत्, श्रादांध वांत्, मक्कवांत् जवः ১৪ই শ্রাবণ, ১২৯৭ ; অভয় বাবুও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। শৃদারবটের সমন্ত আদিনা লোকে শুক্রবার ৷ পরিপূর্ণ দেখিলাম। হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি আনিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে হলুদ মিলাইয়া উহা ব্রজ্বাসী ও বৈঞ্ব বাবাজীরা উর্দ্ধে ও চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই, সকলের অঞ মহা আনন্দে হলুদ দিধি মাথাইয়া পরম উৎসাহে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দোৎসবের মহাদম্বীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন ক্রমেই খুব জ্মাট হইয়া পড়িল। উত্তমের দহিত বাবাজীরা নৃত্য করিতে করিতে পিচ্ছিল প্রান্থণে 'শ্রম প্রম' পড়িয়া ষাইতে লাগিলেন। শ্রীধর সর্বাঙ্গে হলুদ দি মাথিয়া ব্রজবাদীদের দঙ্গে মাতিয়া গেলেন। তিনি দময়ে দময়ে উদ্ধবাহু হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিতে বলিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে বালকের মত দহীর্ত্তনস্থলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন। পরে ভূমিতে পড়িয়া দাষ্টাঙ্গ প্রণামাস্তে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর প্রায় তিনঘণ্টাকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। অপরাহে আমরা সকলে যমুনায় স্থান করিয়া কুঞ্জে আসিলাম। শ্রীধর কীর্তনস্থলে নিত্যানন্দ ও অছৈত প্রভুর নানা ভঙ্গীতে নৃত্যের বিবরণ, ঠাকুরকে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শ্রীধর চলিয়া গেলেন। পরে আমি ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম—'জনাইমীতে উপবাসের ব্যবস্থা ভিন্ন বিক্ষম। শাক্তদের সঙ্গে কথন কথন বৈষ্ণবদের মতের মিল হয় না, আমি কোন্ মতে উপবাস কর্ব ?'

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রত উপবাসাদি বংশপরম্পরায় যাঁর যে নিয়ম, তিনি সেইমতই কর্বেন।"

আমি বলিলাম—আমাদের লক্ষ্য কি ? কোন্ রূপে ভগবান্ আমাদের নিকটে প্রকাশ হবেন ? ঠাকুর বলিলেন—"আমাদের এই সাধনে কোন দেবতা লক্ষ্য নয়। একমাত্র ভগবানই লক্ষ্য। তা হ'লেও যাঁর যেমন ভাব, যাঁর যে কুলদেবতা, ভগবান্ তাঁকে সেইভাবে সেইরূপেই প্রথম দর্শন দিয়ে থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—আমাদের মধ্যে বাঁহারা ত্রাহ্মদমাজে ছিলেন, তাঁহারা ত কোন দেব দেবীই ভাবেন না, মানেনও না; তাঁদের নিকটে ভগবান্ কি ভাবে প্রকাশ হবেন ?

ঠাৰুর বলিলেন—আমি কয়েকটি ঘটনা এরূপ দেখেছি; কোন কোন ভাল ভাল ব্ৰাহ্ম অনেক দিন উপাসনাদি ক'রে আমাকে এসে বলেছেন, 'মহাশয় অমুক দেবতার ভাব ও রূপ কেন মনে এসে পড়ে ? কখনও ত ওসব ভাবি না, কল্পনাও করি না; তবু এরূপ হয় কেন ?' আমি তাঁদের কথায় অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, যাঁর যে কুলদেবতা, ভাঁর ভিতরে সেই দেবতারই রূপ ও ভাব এসে পড়ে। পিতৃপিতামহাদি বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যেসকল ভাব রক্ত মাংসের সহিত আমাদের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে, উহা কি সহজেই যায় ? ব্রহ্মোপাসক হ'লে কি হবে ? ব্রহ্ম যখন প্রকাশিত হবেন, তখন একটা ভাবে একটা রূপে তো প্রকাশ হবেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যাঁর বংশের যে দেবতা, ব্রহ্ম তাঁর নিকটে সেই রূপেই প্রথম প্রকাশ হন, পরে উহা হইতে অন্যান্ত দেব দেবী ও যাহা কিছু, ধীরে ধীরে প্রকাশ হ'তে থাকেন।

আমি বলিলাম—আমার মনে হয় বাদ্দমান্তের পালায় প'ড়ে আমার বিষম ক্ষতি হয়েছে; দরল বিশ্বাদ আর নাই। দবটাতেই দন্দেহ, দমন্ত ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়েছে। ওধানে কেনই বা গেলাম ?

ঠাকুর বলিলেন—সরল বিশ্বাস ভেঙ্গেছেনও যিনি, এখন আবার গড়্ছেনও তিনি। সেজগ্য আর তোমার ভাবনা কি? এখন যেটি হবে, সেটি ঠিক হবে, তা আর ভাঙ্গ্বে না। বাহ্মসমাজে গিয়ে ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বিস্তর উপকারই হয়েছে। বাহ্মসমাজে যাওয়াতেই নীতি চরিত্রাদি রক্ষা পেয়েছে। আর প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞানটি না হ'লে কোন প্রকারেই ঠিক তত্ত্ব জানবার অধিকার হয় না। এজন্য ঋষিরা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, নির্বিকার, নিরাকার ইত্যাদি ভাব সকল ধ্যান কর্তে কর্তে, যখন ক্রমে ক্রমে উহার ভিতর দিয়া অলোকিক রূপের আশ্চর্য্য ছটা প্রকাশ হ'তে থাকে, ज्यनहे छेश भीति भीति तूका याग्न, भन्ना याग्न ।

আমি আবার জিজ্ঞানা করিলাম—আমাদের মধ্যে ব্রাক্ষ্মাজের ভিতর দিয়া সকলেই ত আসেন নাই, যাহারা হিন্দুসমাজে থেকে এই সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের এদব তত্তবোধ হয় না কি ?

ঠাকুর বৃল্লেন—তা হবে না কেন ? তবে একটু শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় যাঁহারা বন্ধজ্ঞান লাভ করেন, তত্ত্ব সকল ধর্তে তাঁদের তেমন একটা কষ্ট হয় না। খুব সহজেই ধর্তে পারেন। আর ব্রহ্মজ্ঞানটি লাভ না হ'লে ত কিছু হবারই যো নাই। তাই প্রথম অবস্থায়ই উহা হওয়া ভাল, এতে সব দিকেই সহজ হ'য়ে আসে। যাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাই করা কর্ত্ব্য, তাই কর।

539

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—অবশ্যই ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে অনেকের বিস্তর ক্ষতিও হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাল যেটুকু, তাহা ত সকলে সহজে ধর্তে পারেনা; যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন স্ববিষয়েই সাধারণ লোকে প্রায় জড়ায়ে পড়ে; অবিশ্বাস, সন্দেহাদি কতকগুলি বৃথা সংস্কারেই কেহ কেহ বড়ই যন্ত্রণা ভোগ কর্ছেন; সহজে ওসব সংস্কার যায় না; ঐ সকল সংশোধন হওয়া বড়ই শক্ত।

এ সকল কথাবার্ত্তায় অনেককণ চলিয়া গেল; ঠাকুরের আদেশমত, মহোৎসবের প্রী, কচুরী, মিটায়াদি প্রদাদ পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। ঠাকুরের কাছে বিদয়া নাম করিতে করিতে দেখিলাম—পুনঃপুনঃ একটি অত্যুজ্জ্বল স্লিয় কাল জ্যোতি ঝল্মল্ করিয়া এক একবার প্রকাশ হইয়া আবার অন্তর্জান হইতে লাগিল; কতককণ এই জ্যোতির দৌলর্ফো মুয় হইয়া রহিলাম। আহারের কিঞ্চিৎ পরে প্রাণায়াম আরম্ভ করাতে, মাঠাক্কণ নিষেধ করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—খুব খালি পেটে বা ভরপ্র পেটে প্রাণায়াম কর্তে নাই। আহারের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে কর্তে হয়।

### অভয় বাবুর প্রতি কৃপা।

## গোঁসাই ও কাঠিয়াবাবার প্রথম দাক্ষাৎকার।

আজ শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের দহিত কথায় বার্ত্তায় জীবনের একটি স্থন্দর ঘটনা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অভয় বাবুর দলে আমার নৃতন পরিচয় নয়, পূর্ব্বেও ফয়জাবাদে দাদার বাদায় তাঁহার দহিত আমার দাক্ষাৎ ছিল। তথন তাঁহাকে ধর্মের কোনও বেশ ধারণ করিতে দেখি নাই। এবার শ্রীবৃন্দাবনে অভয় বাবুকে দর্যাদীর বেশে দেখিতেছি। তাঁহারই মুথে শুনিলাম—কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিন তিনি মানদিক জালা-ধন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সকল্প করিলেন; অমনি যম্নায় ভূবিবেন স্থিব করিয়া, উহার তীরে উপস্থিত হইলেন। দেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের চৌরাশি ক্রোশের মহান্ত দিদ্ধ মহাপুক্ষ শ্রীরামদাদ কাটিয়াবাবা, অভয় বাবুর অভিপ্রায়

জানিতে পারিয়া অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাত মহাপুরুষ নিজ হইতেই স্মেহের সহিত সান্তনাবাক্যে অভয় বাবুকে ভর্মা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমি দীক্ষা দিচ্ছি; সমস্ত অশান্তি চলে বাবে। তুমি ওরপ সঙ্কল ত্যাগ কর।' সিদ্ধ মহাত্মা এই বলিয়া অভয় বাবুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। অভন্ন বাবু তখন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে একপ্রকার বাহজ্ঞানশূ্য হইয়া উন্মত্তবৎ লদ্দ প্রদান করিলেন, এবং সমুথে একটি বৃক্ষের ভাল ধরিয়া জানশৃত্য অবস্থায়ই তাহাতে ঝুলিতে লাগিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠিয়াবাবা উহাকে স্থন্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। অভয় বাব্ বলিলেন, 'এবার শ্রীবৃন্দাবনে আদিবার পূর্বে কিছুকাল গয়াতে আকাশগন্ধা পাহাড়ে ছিলাম। এক দিন স্বপ্ন দেখিলাম, কাঠিয়াবাব। আমাকে বলিলেন, 'চলো, তোম্কো এক আদল মহাত্মা দর্শন করায়েকে।' এই বলিয়া দলে লইয়া আদিয়া আমাকে দাউন্ধীর মন্দিরে গোস্বামী প্রভূর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দাউজীর 'জ্গমোহনে' বিষয়াছিলেন; বিষ্ণর ব্রজ্বাদী, সাধু, ব্রাহ্মণাদি গোঁশাইয়ের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। আমাকে গোস্বামী প্রভু দয়া করিয়া অগুলিনিদ্দেশ-প্র্কিক দাউজী ঠাকুর দর্শন করাইলেন এবং আদেশ করিলেন যে, 'ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ ও নিরাহারে একাদশী করিবেন।' এই মন্দির এবং এই গোস্বামী প্রভু আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। স্বপ্লদর্শনের কিছুকাল পরে, ঘটনাক্রমে আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম এবং দাউজীর মন্দিরে আদিয়া উপস্থিত হইলাম। এথানে গোসামী মহাশয়কে দর্শনমাত্র তাঁহাকে দেই স্বপ্নন্ট মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, আমি আশ্চর্যায়িত হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেই আমি বাদ করতে লাগিলাম। এক দিন শুনিনাম, শ্রীবৃন্দাবনে কাঠিয়াবাবা আদিয়াছেন। অমনি আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'দেখ স্বপন তো প্রত্যক্ষ হল্পা হায়? উন্হিকা নাম সাধু। ওহি দাচ্চা দাধু। চল্, হাম্ভি দশন কর্নেকো আতে তোমরা দাত্ যায়েকে।' এই বলিয়া কাঠিয়াবাবা আমার দক্ষে গোঁদাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একে অন্তকে দণ্ডবং প্রণামাদি করিয়া স্ব স্থাসনে উপবেশনপূর্বক দম্পূর্ণ অপরিচিতের স্থায় আলাপাদি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলাম। ঐ দিন গোসামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে পরম সমাদরে ভোজন করাইলেন। পরদিন আমার সহিত গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে একই স্থানে বদিয়া ধ্যানমগ্রাবস্থায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন; একটি কথাও হইল না। এইপ্রকার ক্রমান্বয়ে ডিন চার দিন উহাদের পরস্পার দদ হইল; কিন্তু একেবারে নীরব, একটি বাক্যও নাই। তথন এক দিন আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞানা করিলাম, 'আপনারা তো কোন কথাবার্ত্তাই বলেন না।' গোঁদাই বলিলেন, 'মুথে না ব'লেও মহাপুরুষেরা সমস্ত কথা অন্তরে প্রেরণ করেন, ভিতরে ভিতরে কথা হয়। এক দিন গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। উভয়েই আপনাপন ভাবে নির্বাক্ ও নিবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন, হঠাৎ কাঠিয়াবাবা, গোঁদাইয়ের জাত্ব স্পর্শ

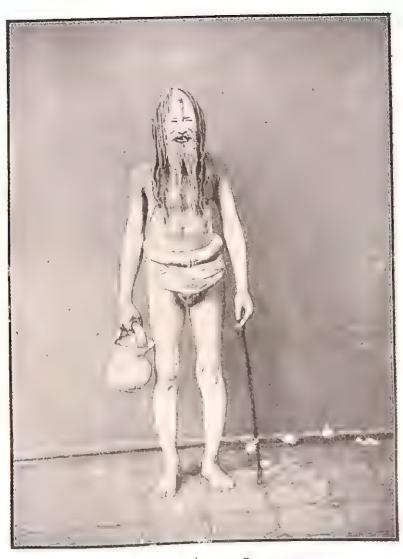

শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ।
( কাঠের কৌপীন পরা অবস্থা )

১২৮ পৃঃ



করিয়া অবনত ভাবে বলিলেন, 'বাবা! হাম্ আপ্কা বালক হায়।' গোঁসাই অমনি কাঠিয়াবাবাকে ছই হাতে বুকের উপরে লইয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

কাঠিয়াবাবা বহুকালয়াবৎ প্রত্যহ দিবদের অধিকাংশ সময়ে সেবাকুঞ্জের হারে আদন করিয়া বিদিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাদা করায় বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই বাবাজীর সর্ব্ধপ্রথমে অপ্রাক্তলীলা দর্শন হয়। তাই প্রতিদিন এই স্থানে বিদিয়া, তিনি এখনও নিত্যলীলা দর্শন করেন।

### গোঁদাইয়ের অনুকম্পা।

কথায় কথায় অভয়বাবু বলিলেন, একদিন মণুরার সরকারী ডাক্তার শ্রীমনোমোহন দাস, একথান। সরা পরিপূর্ণ বড় বড় নাড়ু লইয়া, এই কুঞ্জে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়কে না পাইয়া তাঁহার সেবার্থে, উহা দামোদর পূজারীর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। দামোদর ঐ নাড়ু সামান্তমাত্র এখানে রাথিয়া, সমস্তওলি নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রদিন দকাল বেলা, দামোদর আদিয়া গোষামী মহাশয়কে বলিলেন—"বাবা, মনোমোহন বাবু ৬টি নাড়ু দিয়াছিলেন; আপনার জ্ঞ তটি বাখিয়া, দাউদ্ধী-ঠাকুরকে ছটি, অভয় বাবুকে একটি এবং শ্রীধর বাবুকে একটি দিয়াছি।" এই কথা আমি কিঞ্চিং অন্তরে থাকিয়া শুনিলাম। পরে, দামোদরের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া. গোঁদাইকে বলিলাম—'মনি-অর্ডার যাহা আদে, তাহা তো আপনি স্বাক্ষরমাত্র করেন; সমস্তই দামোদর লইয়া যায়, আর যা' তা আপনাকে আহার করিতে দিয়া কট্ট দেয়। কল্যও নাড়ুগুলি সমস্ত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে, এ কিরূপ ব্যবহার ?' গোস্বামী মহাশয় খুব হাদিয়া প্রফুল মুথে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'আহা, আহা! বেশ করেছে। ছোট ছোট ছেলে পিলে পরিবারাদি আছে, তারা খাবে। ভালই হয়েছে। আমি শুনিয়া নিজের ক্ষতা অহওব করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম। একটু পরে গোঁসাই বলিলেন—"আমার গুরুর আদেশ. এক বৎসর কাল এই আসনে আমাকে বাস কর্তে হবে, তাতে যত ক্লেশ-কষ্ট হয় হউক। আমি জানি আপনাদের আহারাদির কণ্ট হ'চেচ। নিজের নিজের কিছু কিছু খরচ ক'রে, বাজার থেকে খরিদ ক'রে এনে খাবেন। আর রুখা-শুকা খাওয়াও ভাল, তাতে ইন্দ্রিয়সংযম হয়।"

## মহাত্মা গোর শিরোমণি।

আজ আহারান্তে গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা উঠিল। শুনিলাম, এক দিন শ্রীধর,

হংশে শ্রাবণ, ১২৯৭।

তিনি নিদ্রিত আছেন, স্বতরাং দেই অবস্থায়ই তাঁহাকে দর্শন করিয়া

চরণের দিকে কিঞ্চিং ব্যবধানে থাকিয়া নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় নিদ্রিত

থাকিলেও, তাঁহার চরণ তু'টি তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল। প্রীধর আবার তাঁহার চরণের দিকে যাইয়া নমস্বার করিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, শিরোমণি মহাশয়ের চরণ তু'টা আবার অন্তা দিকে গিয়াছে। প্রীধর প্রবায় চরণের দিকে চার পাঁচ হাত অন্তরে দান্তাক প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবারও প্রীধর উঠিয়া দেখিলেন চরণ তু'টি আর দেখানে নাই; নিজিতাবস্থায়ই শিরোমণি মহাশয়ের চরণ সরিয়া গিয়াছে। তিনবারই এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া চলিয়া আদিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাহারও নমস্বার করিবার দাখ্য নাই, দ্রে থাকিয়াও তাঁহার জ্ঞাতদারে কেহ তাঁহাকে অত্যে নমস্বার করিতে পারে না। অবিচারে সকলকে তিনি দান্তাক হ'য়ে প্রণাম করেন। রান্তায় তাঁহার দহিত চলা এক মহা মুস্কিল ব্যাপার। তিনি চলিতে চলিতে রান্তার ছই দিকে বিড়াল, বানর, গরু, জ্ঞীলোক, পুরুষ এবং বিগ্রহাদি সকলকেই একভাবে দান্তাক প্রণাম করিতে করিতে অগ্রসর হন। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত জ্ঞীলোক ও পুরুষ, শিরোমণি মহাশয়কে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া শ্রন্ধা ভক্তি করেন।

ঠাতুর বলিলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিফুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই শ্লোকের যথার্থ দৃষ্টান্ত দেখ্তে হ'লে শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে দেখ; বর্ত্তমান সময়ে এরকমটি আর দেখা যায় না।

শিরোমণি মহাশয়ের পূর্বকালীন ঘটনা ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—শিরোমণি মহাশয় দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন; ছয়টি দর্শনে, য়ৢতি ও পুরাণাদিতে ইহার বিশেষ খ্যাতিছিল। এক দিন দেশে একটি রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শুন্তে যান। বহু গণ্য মাশ্র রাহ্মণ পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠক রাহ্মণ, ভাগবত-পাঠের পূর্বে গৌরবন্দনা পড়িতে লাগিলেন। সর্বর্ত্তর এই নিয়ম আছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, উহা শুনেই আগুন হ'য়ে উঠলেন। পাঠক রাহ্মণকে ডেকে বল্লেন, "এ কি মহাশয়, এ কি ভাগবত পাঠ হ'চছে গ আপনি ভাগবত পাঠ কর্তে বসেছেন, সম্মুখে ভাগবত খোলা রয়েছে; ওদিকে দৃষ্টি ক'রে আপনি গৌরচন্দ্রিকা পাঠ কর্ছেন কেন? রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে ব'সে, সম্মুখে শালগ্রাম রেখে, ভাগবত পড়বেন ব'লে, এসব মিথ্যা বচনের আবৃত্তি ? ভাগবতে ওসব কোথায় লেখা আছে গ" ভক্ত রাহ্মণ করজোড়ে ভাগবতে আছে। আমি অসত্য বাক্য উচ্চারণ করি নাই।" শিরোমণি মশায় তখন আসন হ'তে লাফায়ে উঠলেন, পাঠকের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'মশায়, 'অনপিতচরীং' ভাগবতের কোখায় আছে একবার দেখান দেখি।' রাহ্মণ অমনি প্রতি

ত্ব'লাইনের ভিতরের ফাঁক্ দেখায়ে বল্লেন, 'এই সাদা স্থানে দৃষ্টি ক'রে দেখুন।' শিরোমণি মহাশয় বল্লেন, 'কোথায় ? এ তো সাদা স্থান দেখাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ বল্লেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তি নাই, কি প্রকারে দেখ্বেন ? চোখ্ ছটি একটু পরিষ্ার ক'রে নিন, পরে দেখতে পাবেন।' শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বল্লেন, 'শাল্থাম সম্মুখে রেখে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, এতগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি অনায়াসে মিথ্যা কথা বল্ছেন।' ব্রাহ্মণ তখন খুব তেজের সহিত বল্লেন, আপনি ওরূপ কথা বল্বেন না, চুপ্ করুন। এই ব্রাহ্মণের সভায় শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, আমি যথার্থ ই বল্ছি ভাগবতের প্রতি ছ'লাইনের মধ্যে 'গৌরবন্দনা' লেখা রয়েছে, আমি দেখুতে পাচ্ছি। আপনি সিদ্ধ কোনও বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট গিয়ে দীক্ষা নিয়ে আসুন, পরে আমি যেসব নিয়ম ব'লে দিব, ঠিক সেইমত এক সপ্তাহ কাল চলুন; অষ্টম দিবসে এখানে আস্বেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে গৌরচন্দ্রিকা যদি পরিষ্কার দেখাতে না পারি, আমার জিভ কেটে দিব, সকলের সমক্ষে আমি এই শপ্থ কর্ছি।' শিরোমণি মহাশয় মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তখনই তিনি গিয়ে সিদ্ধ চৈতক্যদাস বাবাজীর নিকটে দীক্ষা নিলেন, পরে পাঠক ঠাকুরের কাছে এসে, তাঁহার নিয়ম প্রণালী গ্রহণ কর্লেন। সাত দিন ঠিক সেইমত চ'লে, বাহ্মণের নিকট পুনরায় এসে বল্লেন, মশায়, এখন আপনি সেই গৌরবন্দনাগুলি ভাগবতে দেখাবেন ত ?' পাঠক ব্রাহ্মণ অমনি ভাগবত খুলে বল্লেন, 'আচ্ছা, এবার এসে দৃষ্টি করুন।' তখন গৌর শিরোমণি মহাশয় ভাগবতের শ্লোকের প্রত্যেক ছ'লাইনের ভিতরে দৃষ্টি করা মাত্র দেখতে পেলেন, উজ্জ্বল স্থবর্ণ অক্ষরে গৌরবন্দনা পরিফার লেখা রয়েছে। তখন তিনি মাটিতে প'ড়ে গড়াতে লাগ্লেন; কেঁদে কেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়্লেন। অমনি সমস্ত ছেড়ে, শ্রীবৃন্দাবনে পদব্রজে যাত্র। কর্লেন। সেই থেকে ইনি এখানে আছেন। এ অবস্থার লোক শ্রীর্ন্পাবনে আর নাই। ইনিই যথাৰ্থ বৈষ্ণব।

মৎস্থাহারের অনিষ্টকারিতা।

# অশুদ্ধ দেহের হেতু ও পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায়।

ঠাকুর, গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিতে বলিতে বৈফ্ণবাচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তথন আমি অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'যোগসাধনের পক্ষে মাছ, মাংস খাওয়াতে কি কিছু অনিষ্ট করে ? ঠাকুর বলিলেন—কিছু কি ? ঢের অনিষ্ট করে।

আমি আবার বলিলাম—মাংস খেলে ক্ষতি হয়, ইহাই ত শুনেছি; মাছ খেলেও কি ক্ষতি করে? ঠাকুর বলিলেন—মাছ খাওয়াতেও ক্ষতি করে। তবে প্রথম প্রথম ঘাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের তত ক্ষতি হয় না, একটু উন্নতি হ'লেই উহাতে কত ক্ষতি করে, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝ্তে পারেন। মাছ খেলে স্ক্র্ম-শরীরে গতিবিধি কর্তে বড়ই ক্লেশ হয়। এজন্ম অনেকেই তখন মাছ ছাড়তে বাধ্য হন। আমি মুসলমান ফকিরদের এবং বৌদ্ধ যোগীদের ভিতরেও ঢের দেখেছি ঘাঁহার। বহুকাল মাছ মাংস খেয়েছেন, তাঁহারাও যোগ আরম্ভ ক'রে কিছু উন্নতি লাভ কর্তেই এ সব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমি বলিলাম—স্মাণরীরে গতিবিধি ত অনেক উপরের কথা মনে হয়। মাছ, মাংস খাওয়াতে অন্ত কোনও অনিষ্ট হয় কি ?

ঠাকুর বলিলেন—আহারের সহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ; আহারটি সাত্ত্বিক হ'লে মনটিও সাত্ত্বিক হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে মনটিও সেইরূপ হ'য়ে পড়ে। মাছ, মাংস রজন্তমোগুণী আহার, এসব আহার বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাক্তে হয়।

পিতামাতা প্রভৃতি শুরুজনের উপরে ভক্তি হয় না কেন ? ইহার উপায় কি ? কোন ব্যক্তির এই প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন—পূর্বজন্মে শরীর অশুদ্ধ থাক্লে পিতা, মাতা এবং অস্থাস্য শুরুজনের উপর অভক্তি ও ঘূণা হয়। তাঁহারা ভালবাসিলেও অশ্রাদ্ধা হয়। এমন কি ভগবানের উপরেও ভক্তি হয় না। পূর্বজন্মের স্ক্র্মা পরমাণু পরজন্মে স্ক্র্মা দেহের সহিত স্থাল দেহে প্রবিষ্ঠ হয়। এজন্ম পরজন্মেও পিতামাতা প্রভৃতির উপরে অশ্রাদ্ধা হয়। এই ভক্তির, শরীরের সহিত যোগ। ইহার সহিত আত্মার বিশেষ কোন যোগ নাই। পিতামাতার সহিত দেহের যোগ। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে দেহের স্থিটি। এই দেহ শুদ্ধা কর্তে হবে, শুদ্ধা রাখ্তে হবে, নচেৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি হবে না। গঙ্গা স্থান, তীর্থ পর্যাটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্থার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি কর্লে দেহ শুদ্ধ হয়।

ঠাকুর কয়েকদিন যাবৎ আমার শরীর অস্থন্থ দেখিয়া দাদার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। আগামী কলাই আমি ফয়জাবাদে যাইব স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকটে অম্ব্যুমিত চাহিলাম। তিনি খুব সম্ভূষ্ট হইয়া আমাকে অম্ব্যুমিত দিয়া বলিলেন— শ্রীবৃন্দাবনের সকল মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রে এসো। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া কুঞ্জে ফিরিলাম।

# ঠাকুরের চরণে বিদায়গ্রহণ; মাঠাকুরাণীর শেষ আদেশ।

সকলিবেলা ঝোলা কম্বল বাঁধিয়া ফয়জাবাদ রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম। গুরুহাতাদের ২৭শে প্রাবণ ১২৯৭; নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া দামোদর প্জারীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। সোমবার, একানশী। উহার চরণে আট আনা পয়দা দিয়া নমস্কার করিতেই পূজারী আমার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন 'স্ফল, স্ফল, স্ফল। আব্ তোমারা শীর্নাবনবাদ স্ফল হো গিয়া।' আমি উপরে আদিয়া গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণের উত্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে মাঠাক্রণ আমাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া নমস্বার করিতেই, তিনি আমার মাথায় ডান হাতথানা রাথিয়া বলিলেন—"কুলদা! ভবিশ্ততের কথা কিছু বলা যায় না, আমার এই কয়টি কথা তুমি চিরকাল মনে রেখে। ; যোগজীবন আমার থেমন পুত্র, তোমাকেও আমি ঠিক দেইরূপ পুত্র ব'লেই জানি; ইছা শুধু একটা কথার কথা মনে ক'রো না; তোমাকে দত্যি ক'রে বল্ছি — নিজের ছেলের মতই তোমাকে দেখি; তুমি যোগজীবনের আপন ভাই, এটি মনে ক'রে দর্বাদা তার বল হ'য়ে থেকো। শাস্তিহ্ধার ক্লেশে, কেহ দহাহুভূতি কর্তে পারে না। তাকে ক্লেশের সময়ে সাখনা দিও। আর ভবিশ্বতে মা ধেন দশ জনার গলগ্রহ না হন, দে বিষয়ে দৃষ্টি রেখে।। ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছ, ভালই হয়েছে, শরীরটি বেশ্ স্কৃষ্ণ হ'লে বিবাহ কর্তে ক্ষতি কি ? গোঁদাইয়ের অনুমতি নিয়ে, এর পর বিবাহ কর্তে পার, তাতে ধর্ম-কর্মের, সাধন-ভজনের কোন অনিট্ই হবে না।" এইদব কথা বলিয়া মাঠাক্ফণ আমাকে আশীর্কাদ করিলেন। আমি গুরুদেবের নিকটে আদিয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহ-দৃষ্টিতে একটু সময় আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে মৃত্ মৃত্ হাসিয়া বলিলেন—বেশ্ এখন এসো যা ব'লে দিয়েছি তা ক'র্তে চেষ্টা ক'রো; সময়ে সময়ে চিঠি লিখো; প্রয়োজন মত উত্তর পাবে।

# আমার ফয়জাবাদ যাতা; রাস্তায় সঙ্কট।

প্রিক্লাবন হইতে ট্রেনে চাপিয়া একেবারে কানপুরে আদিলাম। মন্নথ দাদার বাদায় উঠিলাম।

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আকাজ্ঞা তাঁহার বহুকাল্যাবং ছিল।

হচলে প্রাবণ, ১২৯৭।

তিনি আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আগামী কল্য বা

পর্যই আমি ফ্যুজাবাদে যাইব শুনিয়া, তিনি বড়ই তৃঃখিত হইলেন। দশ পনের দিন না রাখিয়া,
আমাকে কখনই তিনি ছাড়িবেন না, পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। মন্নথ দাদার জ্ঞাতদারে আমার

অবিলম্বে ফ্যুজাবাদ যাওয়া অসম্ভব ব্রিলাম। তৃতীয় দিবদ মধ্যাহে তিনি যেমন কাছারীতে গেলেন,

আমিও গোপনে একথানা একাগাড়ী ভাড়া করিয়া কানপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। ত্রদৃষ্টবশতঃ তথনই ট্রেনথানা ছাড়িয়া দিল। একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—এখনই এই একায় পোল-ঘাটে চলিয়া যান, গাড়ী পাবেন। আমি অমনি ঐ একাতে উঠিয়া পোল-ঘাটে চলিলাম। ষ্টেশনে পঁছছিয়া দেখি, একটু পূর্বেই ট্রেনথানা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি তথন বড়ই মৃশ্বিলে পড়িলাম; এদিকে একাওয়ালা ভাঙার জন্ম তাড়া করিতে লাগিল। কাগজে মোড়ান পাচটি টাকা ট্রাকে রাখিয়াছিলাম, ভাড়া দিতে ট্টাকে হাত দিয়া দেখি ট্টাক শৃশু; আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঐ টাকাই আমার বান্তার সম্বন। আমি বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে শারণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! এই বিপদে আমাকে বক্ষা কর।' ভাবিলাম বুঝি কানপুর ষ্টেশনে ষেখানে বিষয়া ছিলাম, টাকা দেইখানে পড়িয়া গিয়াছে। ঝোলা কম্বল একাতে রাখিয়া হিতাহিত বিবেচনা শূতা অবস্থায় বড় রাস্তা ধরিয়া দৌড় মারিলাম। ত্ তিন মিনিট দৌজিয়া, হঠাৎ রাস্তার উপরে টাকা পড়িয়া আছে দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছিন্ন মোড়ান কাগজের কিঞ্চিং তফাতে টাকা পাচটি দেখিয়া তুলিয়া লইলাম। প্রশস্ত রাজপথে শত শত কুলি, মজুর, দীন হু:থী নিয়ত যাতায়াত করিতেছে, এতক্ষণ কাহারও চক্ষে এই টাকা পড়ে নাই— এ কি কাও! রান্তার মাঝামাঝি না চলিয়া যদি আমি কোনও ধার ধরিয়া ছুটিতাম, তাহা হইলে কথনও এ টাকা আমার নজরে পড়িত না। ইহা ভাবিয়া আরও আকর্য্য হইলাম। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আদিয়া একাওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। গাড়ী আবার না পাওয়া পর্যান্ত কানপুর ষ্টেশনে ষাইয়া আপেকা করিব, স্থির করিলাম।

এই সময়ে একটি হিন্দু হানী ভদ্রলোক আর্দিয়া আমাকে বলিলেন—'মশায়, আপনি ফয়জাবাদ যাইবেন, আমাকেও আছই লক্ষ্ণে যাইতে হইবে। চলুন, তিন ক্রোশ পথ চলিয়া নাওঘাটে যাই, ওগানে নিশ্চয়ই গাড়ী পাইব। এই গাড়ী নাওঘাটে ঘাইয়া ত্'ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করে। আমাদের দেখানে পাঁছভিতে আর কত সময় লাগিবে ?' আমি, এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া, ঝোলা কয়ল মাথায় তুলিয়া লইলাম এবং উহার সক্ষে ক্রতপদে পাকা পথ ধরিয়া নাওঘাট চলিলাম। পাকা রাভ্যাটির এক দিকে বড় নদী, অপর দিকে বিস্তৃত মাঠ; এখন বর্ধার জল বুদ্ধি পাইয়া নদী, মাঠ, রাভা, সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। নদীর জল প্রবল বেগে রাভাটির উপর দিয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। রাভার উপরে জল প্রায়্ম আড়াই ফুট; রাভার তুই পাশে বড় বড় বৃক্ষ থাকায় ঠিক পথ বৃঝিতে কোনও অস্থবিধা নাই। আমরা কোমরজলে স্রোভ ঠেলিয়া অগ্রদর হইতে লাগিলাম। প্রায়্ম এক মাইল পথ চলিয়াই আমার শরীর অবদন্ন হইয়া পড়িল। ভাহার উপরে প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকবৎ পাথরকুচাও কঙ্কর পায়ে বিধিতে লাগিল। এই সময়ে অকমাৎ চতুর্দিক্ অন্ধকার করিয়া ম্যলধারে বুটি আসিয়া পড়িল; মাথার বোঝাটি ভিজ্মা ওজনে চতুর্গ্রণ হইল। বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে শ্রবণ করিছে লাগিলাম। মাথার বোঝাটি ফেলিয়া দিতে উন্ধত হইলাম। এই সময়ে দাণীট আসিয়া আমার বোঝাট নিজ যাথায় তুলিয়া লইলেন এবং হাতে ধরিয়া স্রোভ কাটাইয়া আমাকে টানিয়া

লইয়া চলিলেন। ছই কোশ পথ এই ভাবে চলিয়া আমরা নাওঘাটে পৌছিলাম। ষ্টেশনে ঘাইয়াই নিজের বোঝাটি ঘাড়ে লইয়া উর্দ্ধানে ফটকের দিকে দৌড়িলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি প্রাটফর্শ্বে' যাইবার ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথন এক হাতে মাথার বোঝা, অপর হাতে ফটকটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অমনি ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তথন আমার মাথায় মেন বজ্ব পড়িল, আমি অবাক্ হইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই সময়ে, দূর হইতে 'গাড় দাহেব' আমার ত্রিশা দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া ফটকের নিকটে আদিলেন এবং আমার হাতে ধরিয়া "জল্দি চলিয়ে, জল্দি চলিয়ে বলিতে বলিতে টানিয়া লইয়া চলন্ত গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিলেন। "টিকিট পিছে মিল্ যারেগা" বলিয়া গাড় পাহেব দৌড় মারিলেন। পরের ষ্টেশনেই আমি টিকেট পাইলাম।

অকস্মাৎ একটি বিষম বিপদে পড়িয়া বিনা চেষ্টায় দঙ্গে দক্ষে উদ্ধার হইলে উহা আকস্মিক ঘটনা বিলিয়াই মনে হয়, কিন্তু একটির পর একটি উৎকট সম্বটে, দঙ্গে দক্ষে পরিত্রাণের উপায় ঘটিলে, উহা আর আকস্মিক মনে করিব কি প্রকারে? প্রতি চা'লে "পোয়া বারো" পড়িলে, হাতের কৌশল না ভাবিয়া পারা যায় না । এই দকল অঘটন দক্ষটেন, গুরুদেবেরই হাত মনে করিয়া, আমি তাঁহার অভয় চরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা ফয়জাবাদে পৌছিলাম।

## চাক্রীর তাড়া; মরণাপন ব্যাধি; মাঠাকুরাণীর পত্ত।

ফয়জাবাদে পহছিলাম। পরে, দাদা আমার বহুকালের শ্লরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া
আর্ক, ১২৯৭। কি প্রকীরে আবোগ্য লাভ করিয়াছি শুনিয়া, তিনি
ভার্ম, ১২৯৭। বলিলেন—'ইহা শুরু তোমার ঠাকুরেরই কুপা। গোস্বামী মহাশয়ের এমন
সঙ্গ ছেড়ে তুমি এলে কেন?' আমি বলিলাম—'এখন আপনার সেবা কর্তে তিনি আমাকে আদেশ
করেছেন। মায়ের এবং আপনার সেবা না কর্লে আমার কল্যাণ নাই।' দাদা বলিলেন—'সেবার
লোকের ত আমার অভাব নাই। আচ্ছা, তুমি এখানে থেকে তাঁর আদেশমত সাধন ভজন কর;
তা হ'লেই আমি মনে কর্বো, আমার যথেষ্ট সেবা কর্ছ।' দাদার কথামত আমি সময় নির্দারণ
করিয়া, সাধন ভজন করিতে লাগিলাম। অবসরমত দাদার সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে
লাগিল। ফয়জাবাদে দাদার বাসায় ঠাকুর কয়েক দিন থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, যে যে
স্থানে গিয়াছিলেন সমস্ত শুনিলাম। বেশ আনন্দে, সাধন ভজনে, সংপ্রাক্ষে আমার দিন কাটিতে
লাগিল।

এই সময়ে মেজ দাদা বছদিনের সরকারী কার্যাট পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে ফয়জাবাদে আসিলেন। আমার শরীর সবল ও স্কৃত্ত দেখিয়া একটি চাক্রী জুটাইয়া দিয়া ফয়জাবাদেই আমাকে রাধিবার জন্ম দাদাকে বলিলেন। দাদাও সেইমত একটি ভাল কর্মের জোগাড় করিলেন। এদিকে চাক্রীর কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। "ব্রহ্মচর্যাব্রতে চাক্রী করা নিষেধ" দাদাকে

বুঝাইয়া বলিলাম। দাদা কহিলেন—"ব্রতভঙ্গ ক'রে চাক্রী কর, আমার এরপ ইচ্ছা নয়; শুধু ভোমার মেজ দাদার কথায়ই আমি চাক্রীর জোগাড় করেছি; তাঁকে তুমি বুঝিয়ে বল।" মেজ দাদাকে এসব কথা বলাতে তিনি বলিলেন—'ওসব কিছু না; চাক্রী করার ইচ্ছা নাই, তাই ঐ সকল কথা বলা হ'চ্ছে। আচ্ছা চাক্রী নাই কর্লে, ব্যবদা কর, দাদার পেটেণ্ট্ ঔষধগুলি ঘরে ব'দে প্রস্তুত কর আরু বিক্রয় কর; সংবাদপত্তে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া দেই।" আমি বলিলাম—'এতেও ব্রতভঙ্গ হবে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতেও নিষেধ।' মেজ দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ওসব কিছু না, সব চালাকী।"

এই দকটে 'আমি কি করিব' ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিলাম। এদিকে বিষম মাথার ঘন্ত্রণায় আমি শ্যাগত হইলাম। ১০৫ ডিগ্রী জর হইল। জলস্ত কয়লারাশি যেন মাথার ভিতরে প্রিয়া রাখিয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। দাদা বহু চেন্তা করিয়া মাথার অসহ্ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও উপশম করিতে পারিলেন না; বরং আরও অনেক প্রকার উপদর্গ উপস্থিত হইল। পুনংপুন: মূর্চ্ছাতে প্রলাপ বকিতে লাগিলাম। দাদা ভয় পাইলেন, 'এবার দেখ্ছি রাখা গেল না' বিলিয়া, তিনি বিষম চিস্তায় পড়িলেন।

হই সপ্তাহ পরে আমার চিঠির উত্তর আদিল। মাঠাক্রণ আমার পত্তের উত্তর দিলেন— কল্যাণবরেষ্,

কুলদা, তোমার পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম এবং গোস্বামী মহাশয়কে পাঠ করিয়া শুনাইলাম।
তিনি কহিলেন, তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহাতে বিষয়কার্য্যে রত হইলে পীড়া আরও
বৃদ্ধি হইবে। তোমার দাদাদের কহিবে যে, তাঁহাদের দংদারে যে কার্য্য করিতে পার, তাহা তোমাকে
দিয়া করান। তাঁহাদের দাদত্ব করিতে কহিলেন। ভগবানের রাজ্যে একমৃষ্টি আহার ভগবান্
কোনও প্রকারে দিয়া থাকেন। দকলের একই প্রকার করিতে হয় না। যাকে যে ভাবে রাখেন।
মন স্থিব করিয়া চলিবে, দংদারে কত অবস্থায় পড়িতে হয় ! ধৈর্যা সম্বল। ভগবান তোমার মঙ্গল
কঙ্গন। এখানে একপ্রকার সকলে ভাল।

যোগমায়া।

পত্রথানা পড়িয়া দাদা ও মেজ দাদা সমস্ত ব্ঝিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন—'চাক্রী আর তোমায় কর্তে হবে না; এখন ভাল হ'লেই হয়।' রোগের অষ্টাদশ দিবদে দাদাদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার ভিতর ষেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল; উনবিংশ দিবদে অকমাৎ মাথাধরা কমিয়া গেল, শারীরিক কোন গ্রানিই আর রহিল না। বিংশ দিবদে পথ্য পাইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম।

এতকাল সাধন ভন্ধন, ব্রন্থ নিয়ম সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। আরোগ্যলাভের পরে আবার সাধন করিতে প্রবল স্পৃহা জন্মিল। আমি নিয়ম করিয়া ঠিক দেইমত চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে কিঞ্জিৎ জলযোগ করিয়া ছয়টা হইতে এগারটা পর্যান্ত নাম, প্রাণায়াম, পাঠ ও ধ্যান করিতে লাগিলাম। আহারান্তে সাড়ে বারটা হইতে পাঁচটা পর্যান্ত নাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বারটা কখনও বা একটা পর্যান্ত নিদ্রায় ঘায়; তৎপরে ভারবেলা পর্যান্ত প্রাণায়াম, কুন্তক, নাম ও ধান করিয়া সময় কাটাইয়া থাকি। এই ভাবে পরমানলে আমার দিন বাত চলিয়া ঘাইতেছে।

## সদৃগতিপ্রার্থী শক্তিশালী মৃতাত্মার উপদ্রব।

এবার ফয়জাবাদে আসিয়া অনেক নৃতন নৃতন ব্যাপার দেখিলাম। তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া **যাইতেছি। এখানে আসিয়া নির্জ্জনে সাধন** ভক্তনের স্থবিধার জন্ম ঠাকুরঘরে আ<mark>সন</mark> করিয়াছি। উপরে তুইটি মাত্র কোঠা। দাদার থাকিবার ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বেই ঠাকুরঘর; এই ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি বড় জানালা আছে। নীচেই বিস্তৃত বাগান। জানালার পাঁচ ছয় হাত অন্তরেই একটি হলের বেলগাছ। বেলগাছের নীচে একটু দ্রেই বাহিরের পায়থানা। ঠাকুরঘরে, জনৈক প্রমহংস্প্রদত্ত দাদার শালগ্রাম রহিয়াছেন। এই ঘরের এক কোণে আসন পাতিয়া আমি সাধন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে স্বস্পট খাস প্রখাদের শব্দ আমার কাণে আসিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন এক ব্যক্তি আমার সমূথে বসিয়া সজোরে দীর্ঘ দীর্ঘ খাস প্রখাস টানিয়া ফেলিয়া প্রাণায়াম করিতেছে। আমি চোধ মেলিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম; শৃত্য ঘরে মৃত্যু হিং ঘন ঘন খাদ প্রখাদের ধানি ওনিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া বঁহিলাম। অফুসন্ধানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আসনে স্থির হইয়া বদিলেই এইপ্রকার শব্দ আরম্ভ হয়, যতক্ষণ আসনে বসিয়া থাকি, এই শব্দের বিরাম নাই ; ইহাতে আমার বড়ই উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। তিন চার দিন পরে দাদাকে এ বিষয় জানাইলাম। দাদা বলিলেন—'গোসামী মহাশয়ের যাওয়ার পর হইতে এথানে এই এক ন্তন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর্ঘরে গেলেই আমরা খাদ প্রখাদের ভয়ানক শব্দ গুনিতে পাই। বাদার কেংই সহজে ঐ ঘরে যায় না; সকলেই ঐপ্রকার শব্দ শুনিয়া থাকে; চোথে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু দেখে নাই। একাকী কখনও আমি ঐ ঘরে বসি না। তুমি এতদিন যে ঐ ঘরে আছ, ইহা খুব আশ্চর্য। । আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'গোস্বামী মহাশয় যথন এখানে এসেছিলেন তখন কি তিনি এখানে কোন ভূত প্রেত আছে এরপ বলেছিলেন ?' দাদা বলিলেন—"গোঁদাই ধেদিন এথানে এলেন, ভোরে বাহিরের পায়ধানায় যাইতেই একটি ভূত তাঁর নিকট উপস্থিত হ'ল, আর নানা প্রকার গোলমাল আরম্ভ কর্লো। এদিকে চা প্রস্তুত, সকলে গোঁদাইয়ের অপেক্ষা করতে লাগ্লেন; গোঁদাইয়ের আাদ্তে অভ্যন্ত বিলম্ব দেখে সকলেই ব্যন্ত হ'য়ে পড়্লেন। কেহ ি কেহ দূর হ'তে দেখতে লাগ্লেন গোঁসাই আদ্ছেন কি না। পরে আমাকে উহার। জিজাসা করায় আমি বল্লাম 'গোঁদাইকে ভূতে ধ'রেছে।' উহারা সকলে আমার কথা শুনে তামাদা মনে কর্লেন।

আধ ঘণ্টারও পরে গোঁদাই এলেন। হাত মৃথ ধুয়ে দরজার সমুধে দাঁড়ায়ে একটি দীর্ঘনিখাস ফেলে গোঁদাই বন্লেন—

"হুৰ্গা ! হুৰ্গা ! ! বাবা ! কি উৎপাত ! কি উৎপাত ! বাঁচা গেল !"

শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ?'

র্গোসাই বল্লেন—বেলগাছে একটি ভূত আছেন, তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ। সাম্নে এসে দাঁড়ালেন; যানও না, মহামুস্কিল! তাই বিলম্ব হলো।

ভূত কি বলিল জিজ্ঞাদা করাতে গোঁদাই বলিলেন—পায়খানায় যাওয়ামাত্রই ভূত দাম্নে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বল্লেন—"আপনি এখানে আস্বেন জেনে আজ বার বংদর আপনার প্রতীক্ষায় এখানে আছি, এখন আমার গতি করুন।" আমি তাঁকে বল্লাম—'আপনি এখন দরে যান; আমি পায়খানা দেরে নেই, পরে যা হয় শুন্বো এখন।' তিনি কিছুতেই দরজা ছাড়লেন না; কাল্লাকাটি গোলমাল আরম্ভ কর্লেন; তাঁর সালগতির জন্ম আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন; এখানে তিনি কাহারও কোনও অনিষ্ট কর্বেন না, যথাসাধ্য উপকারই কর্বেন স্বীকার কর্লেন। তাঁর আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর্তে হবে, বল্লাম। পরে তাঁকে সরায়ে দিয়ে পায়খানা সেরে এলাম; তাতেই এতক্ষণ বিলম্ব হ'লো।

দিশির এসকল কথা শুনিয়া আমার দকল দলেহ দ্র হইল। আমি ঠাকুরঘরেই আদন রাখিয়া ।

নিশ্চিন্তমনে দিবারাত্তি কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'প্রথমাবস্থায় ব্রেক্ষোপাসনা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সহজে তত্ত্ব উপলবি হয়।' আমি নাম করিবার সময়ে গুরুর ধ্যান ত্যাগ করিয়া দর্কব্যাপী, দর্কশিন্তিমান্, নিরাকার পরব্রেহ্মের অন্তিৎমাত্ত ধ্যান করিতে লাগিলাম। পূর্কাভ্যাদ বশতঃ এইরূপ উপাসনায় আমার খ্ব আনন্দই বোধ হইতে লাগিল। আর আর দিনের মত রাত্তি ১ টার সময়ে জাগিলাম, হাত মুথ ধুইয়া, শুল্ক মোটা কাঠের ধুনি জালিয়া, আদনে বিলাম। প্রাণায়াম, কুন্তক যথামত করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। শরীর একটু অবদয় বোধ হওয়ায়, বালিশের উপরে একটি বাহু রাখিয়া কাৎ হইয়া রহিলাম। উপরের একটি পা গুটাইয়া রাখিয়া, অপরটি দেওয়ালের দিকে ছড়াইয়া দিলাম। সম্মুথে আমার ধুনি 'ধা ধা' করিয়া জলিতে লাগিল। কথনও চোথ মেলিয়া, কথনও বা বুজিয়া, নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। একটু পরেই স্কল্টভাবে ঠাকুরের রূপ আমার মনে পুনংপুনং উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আমি উহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া, ব্রহ্মধানে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমার পায়ের দিকে আসনের উপরে একটি লোক বিদয়া আছে। লোকটির আরুতি ভয়্য়র ডনগীরের মত

—বর্ণ কালো, মাথা নেড়া, চক্ হু'টি অত্যন্ত উজ্জন। তার চ'থে চোধ্পড়াতে সে আমাকে ইঙ্গিত করিয়া আদনে উঠিয়া বদিতে বলিল এবং তাহার দহিত প্রাণায়াম করিতে দঙ্কেত করিল। 'সাধনের আদনে অপরে বদিলে দাধনের জমাট ভাব নই হইয়া যায়, অত্যের ভাবে আদন হুই হয়, এজন্ত অন্তকে ভদ্তনের আসনে বদিতে দিতে নাই' এই কথা ঠাকুরের মুথে শুনিয়াছিলাম। স্থতরাং উহাকে আমার আদনে বসিতে দেথিয়াই আমার মাথা গরম হইল। নামিয়া বদিতে একবার আমি উহাকে বির্ক্তির দহিত বলিলাম, কিন্তু আমার কথা দে গ্রাহ্ম না কবিয়া, স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তথন আমি ক্রোধভরে গুটান বাম পা আকর্ষণ করিয়া দজোরে উহার বুক লক্ষ্য করিয়া লাখি মারিলাম। পা'টি উহার শরীর ভেদ করিয়া জম্ শব্দে দেওয়ালে গিয়া লাগিল; কিন্তু উহার শরীরের স্পর্ণ বিন্দুমাত্রও অন্থভব ইইল না। লাথি মারা মাত্রেই লোকটি এক অভুত শক্তি প্রয়োগ করিল। অকমাং প্রাণায়ামে ভয়ানক দম দিয়া ধট্ ধট্ করিয়া হাদিয়া উঠিল। উহার বাছদ্মের, গ্লার ও মন্তকের শিরাগুলি ফুটিয়া উঠিল পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। তখন আমার ভিতরের বায়ু ঐ ভূভটি প্রাণায়ামের প্রবল টানে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ দম চড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও বাষু টানিয়া লইতে পারিলাম না। কুস্তক্বারা ঘরের সমস্তটা বায়ু স্তম্ভন করিয়া রাথিয়াছে বুঝিলাম। তথন সর্ধাঙ্গ অবসন্ন হইন্না পড়িল, নড়িবারও আমার শক্তি রহিল না। আমি আসন্নকাল উপস্থিত বুঝিয়া অভ্যাদবশতঃ নিরাকার একের ধ্যান করিতে লাগিলাম। এদময়ে ভাঙ্গের নেশার মত কি ষেন আমাকে এক একবার শৃত্যে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া ভয়ানক আতকেও ষম্বণায় আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। উঠাপড়ার পাকে অস্থির হইরা, তথন গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার সংজ্ঞা বিল্পপ্রায় হইল। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলাম, কিছুই জানি না; পরে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতদারে ক্ষণে ক্ষণে খাদ চলিতে লাগিল। একটু পরেই আমার চমক ভাদিল, আমি বাঁ করিয়া আদনে উঠিয়া বদিলাম। তথন তেজের দহিত বারংবার উক্তিঃম্বরে ভূতকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। খাদ প্রখাদের শব্দও এই দিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাগ্রত অবস্থায় এই প্রকার ভূতের উপদ্রবে আমি আর কখনও পড়ি নাই। এই ভৃতটি যে মহাশক্তিশালী পুরুষ দে বিষয়ে আর मत्मर नारे।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, এক দিন রাত্রি প্রায় একটার সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম—একটা দহ্য দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া দাদাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে একগাছি বড় লাঠিয়ারা দাদার মাথায় ঠনাঠন আঘাত করিতেছে, আর আমি দাদাকে রক্ষা করিবার জন্ম দৌড়াইয়া মাইতেছি। স্বপ্রটি দেখিয়াই আঘাত করিতেছে, আর আমি দাদার ঘরে গোঁ গোঁ শল এবং মহা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। প্রাণ নিদ্রাভদ হইল। জাগিয়াই দাদার ঘরে গোঁ গোঁ শল এবং মহা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। প্রাণ আমার চমকিয়া উঠিল। আমি দাদার ঘরে ছুটিয়া গেলাম; গিয়া দেখি দাদা বিছানায় বিসিয়া হাত আমার চমকিয়া উঠিল। আমি দাদার ঘরে ছুটিয়া গেলাম; গিয়া দেখি দাদা বিছানায় বিসিয়া হাত পা আছড়াইতেছেন, শাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি 'জয় গুক্দ, জয় গুক্দ' বলিতে বলিতে দাদাকে

জড়াইয়া ধরিলাম। কভক্ষণ পরে, দাদা খাস প্রখাস টানিতে সমর্থ হইলেন। স্থস্থ হইয়া দাদা বলিলেন—'স্বপ্নে দেখিলাম—একটা লোক আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে; তাহাতেই আমার খাস বন্ধ হইয়াছিল।'

### সত্য স্বপ্ন, চক্ষের অন্ত্থ।

আর এক দিন, নাম করিতে করিতে শেষ রাত্তিতে তন্ত্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—
একটি গৌরবর্ণ পবিত্রমৃতি ব্রাক্ষণ আদিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে, তোমার বামচক্টি আজ উঠবে, এ৪
দিন একটু ষন্ত্রণা হবে, পরে দেরে যাবে; বাস্ত হইও না।' দকালে উঠিয়া হাত মৃথ ধূইয়া দাদাকে
চক্ষ্ হ'টি দেখাইয়া জিজ্ঞানা করিলাম—'আমার কি চোখ উঠবে?' দাদা দৈখিয়া বলিলেন—'চোখ
বেশ পরিদার, চোখ উঠবার কোন লক্ষণই দেখ ছি না।' কিছুক্ষণ পরে, স্বপ্লের কথা ভূলিয়া গেলাম।
বেলা ৮টার সময়ে চোখ একটু 'আস্ আস্' (ভারি) বোধ হইতে লাগিল। একটু পরেই বাম চক্ষ্টি
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ভয়ানক জ্ঞালা আরম্ভ হইল; দাদা আদিয়া চক্ষের অবস্থা দেখিয়া অবাক্
হইলেন। চার দিন থ্ব যন্ত্রণা ভোগ হইল, পরে সারিয়া গেল কোনও ঔষধ ব্যবহার করিলাম না।
অক্ষরে অক্ষরে স্বপ্ন সত্য হইল দেখিয়া, বড়ই আনন্দ হইল।

## ক্ষুধার্ত্ত শালগ্রাম।

এক দিন দকাল বেলা, আদনে বিদিয়া নাম করিতেছি, বজ্ঞধ্যের অতি পবিত্র গন্ধ পাইতে লাগিলাম। কোথা হইতে এই গন্ধ আদিতেছে, অন্ধন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না। অন্য কোথাও এই গন্ধ নাই, শুধু ঠাকুর্ঘরেই স্থান্ধ 'গম গম' করিতেছে। প্রাক্তনাল হইতে দন্যা পর্যন্ত একই ভাবে দমন্ত দিন এই আদ্র্য্য গন্ধ বহিল। গন্ধের গুণে চিত্র প্রফুল হইতে লাগিল। দকলেই ঠাকুব্বরে দারাদিন এই গন্ধ পাইয়া বিশ্বিত হইলেন। গন্ধের কোন প্রকার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দাদা বলিলেন—'ইহা আমার শালগ্রাম ঠাকুরের গান্ধের গন্ধ; তাহা না হইলে, ঘরের বারেন্দায় পর্যন্ত এই গন্ধ নাই কেন ?' আমি দাদার কথা শুনিয়া হাদিতে লাগিলাম। দাদা তথন শালগ্রামের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন—'আমার নাবায়ণকে তুমি বিখাদ কর না। আমিও উহাকে পাথর ভিন্ন কিছুই মনে করিতাম না; কিন্তু এখন শালগ্রামের আশ্র্র্যা প্রভাব দেখিয়া বিশ্বাদ না করিয়া পারিছেছি না। এক দিন হঠাৎ একটি দীর্ঘান্ধতি জ্ঞটাজ্ট্র্যারী, দৌম্যমুন্তি দন্মাদী আদিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র, তিনি শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'এই শালগ্রাম ঘরে রাথিয়া আপনি দেবা পূজা ককন, আপনার বিশেষ কল্যাণ হইবে।' আমি ওদৰ বিশ্বাদ করি না; দেবা পূজাও করিতে পারিব না বলিয়া, উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন—'আন্তা, আপনি শুরু এই চক্রটে ঘরে রাথিয়া দিন, ইনি নিজেই নিজের দেবা পূজার

ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। প্রামি সল্লাদীর কথামত, ঘরের একটি স্থানে উহা রাখিয়া দিলাম, থোঁক খবর কিছুই রাখিতাম না। এক দিন রাত্রে, শালগ্রাম স্বপ্ন দিলেন—'দেখ এই আবর্জনার ভিতরে আমাকে ফেলে দিয়েছে !' সকালে উঠিয়া আবৰ্জনার ভিতর হইতে শালগ্রামটি লইয়া আসিলাম। কে কখন কি ভাবে উহা ফেলিয়া দিয়াছিল, কিছুই জানি না। তাই একটু আশ্চর্য্য হইলাম। এই ঘটনায় শালগ্রামের উপরে একটু ভক্তিও হইল। আমি শালগ্রামটি আনিয়া ঘরে একথানা ছোট চৌকীর উপরে রাখিয়া দিলাম; প্রত্যহই আমি স্নানের পর কিছু দময় আদনে বদি, দেই দময়ে শালগ্রামটিকে স্থান ক্রাইয়া, ফুল তুলদী দিতে লাগিলাম। এই সময় হইতেই শালগ্রামটি পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে আমাকে এমন ভাবে ক্বপা করিতে লাগিলেন যে, ভাহা কিছুতেই অগ্রাহ্ত করিতে পারিলাম না। যেমন শালগ্রামের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, তেমনই আমারও শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের এখানে আদার পর হইতে, তাঁহার কথায় রীতিমত শালগ্রামের দেবা প্জা করিতেছি। ঠাকুর আমার পাথর নন, জাগ্রত দেবতা; তিনিও ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এক দিন তিনি অযোধ্যায় যাইয়া সমন্ত ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন। বাদাতে পঁত্ছিয়াই, আমার ঠাকুর দর্শন করিতে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটুকু সময় শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করিয়াই, তিনি বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন, চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল; তিনি ব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া পরে নিজের আলখিলার পকেটে হাত দিলেন এবং কিছু পেঁড়া বরফি বাহির করিয়া ঠাকুরের কাছে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আদিলেন। মিষ্টি কোথায় পাইলেন, আমরা জিজেন করিলাম! তিনি বলিলেন—"আমি কিছু মিষ্টি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলাম; ঠাকুরঘরে যেতেই, ঠাকুর প্রকাশ হ'য়ে আমার নিকটে ত্হাত পেতে বললেন, 'শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দাও; অনেক দিন আমি উপবাসী আছি, ইহারা আমাকে খেতে দেয় না। আমার পকেটে যাহা ছিল, তাহাই নারায়ণকে দিলাম। সমস্ত মন্দির দেবালয় দেখে এলাম, কিন্তু এরূপটি আর কোথাও দেখ্লাম না। এখানে, বামনদেব সর্বদা জীবস্তভাবে প্রকাশ রয়েছেন। নিয়মিত ঠাকুরের সেবা পূজা কর্তে হয়।"

দাদা বলিলেন—'হাঁদপাতালের কাজকর্ম দারিয়া শালগ্রামের পূজা করিতে বড়ই অস্থবিধা হয়, ভোগের বন্দোবন্ত এখানে করা আরও কঠিন।' গোঁদাই এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'হাঁদপাতালে যাওয়ার পূর্বের হাত মুখ ধূয়ে কাপড় ছেড়ে একবার গিয়ে নারায়ণকে স্নান করায়ে চন্দন তুলদী দিবেন; আর একটুকু মিষ্টি ও জল তুলদী নিবেদন ক'রে দিলেই হবে।'' তুলদী দিবেন; আর একটুকু মিষ্টি ও জল তুলদী নিবেদন ক'রে দিলেই হবে।'' আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথামতই এখন শালগ্রামের পূজা করিতেছি। আমি দাদাকে বলিলাম, আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথামতই এখন শালগ্রামের পূজা করিতেছি। বাদায় স্থবিধামত 'এখানে ধখন ঠাকুর আদিয়াছিলেন, তখন তাঁর দলে আর কে কে ছিলেন? বাদায় স্থবিধামত

সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ত ? ঠাকুর কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন ? সারাদিন কোথায় কোথায় বেড়াতেন ? এসকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়।'

## ফয়জাবাদে গোঁদাইয়ের অবস্থিতি।

দাদা বলিতে লাগিলেন – তোমার পত্র পাইয়াই আমি তিন চারি দিনের ছুটি লইয়া গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে কাশীতে গেলাম। তাঁহাকে বছকাল পরে দেখিলাম, দেখিয়াই মনে হইল তিনি আর দে মাহুষ নাই, এখন তিনি আকৃতি প্রকৃতিতে দাক্ষাৎ মহাদেব হইয়াছেন। আমার বড়ই আঁনন্দ হইল। ছুটি অল্ল দিনের ছিল বলিয়া আমাকে শীঘ্রই চলিয়া আদিতে হইল। আদিবার সময়েগোদামী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার পথে ফয়জাবাদ হইয়া যাইতে অহুরোধ করিয়া আদিলাম ; তিনি দয়া করিয়া আমার কথায় দমত হইলেন। গোঁদাই কয়েকদিন পরেই এখানে আদিলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, যোগজীবন, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলার মা ও তাঁর স্বামী ব্রজ বাবু আদিয়াছিলেন। আমার বাদায়ও তথন দেবেন্দ্র পাল প্রভৃতি চার পাঁচটি ছিলেন; স্থানাভাব বশতঃ বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে ঢালা বিছান। করিয়া আমরা দকলে থাকিতাম। আমি গোসামী মহাশয়ের পাশেই শয়ন করিতাম, দেবেক্স আমার অপর পাশে থাকিত। গোঁদাই ঘুমাইতেন না, সারারাত্তি বসিয়া কাটাইতেন। এক দিন রাত্তি আড়াইটার সময়ে, কেন জানি না, দেবেন্দ্র আমার বুকে একটি চাপড় মারিল। শক্তিচুরির এবং বশীকরণাদির ক্ষমতা উহার ছিল। চাপড় খাইয়া আমি জাগিয়া পড়িলাম। ভিতরটা যেন নিত্তেজ শৃশু হইয়া গেল, মনটি বড়ই বিশ্রী হইল। তথন গোঁদাই অক্সাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অবিশ্বাসীর সংসর্গ হ'তে সাধু সাবধান! সাবধান!! সাবধান !!!'' গোঁসাইয়ের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে এমন একটা শক্তিসঞ্চার হইল যে, মনে হইতে লাগিল—ইচ্ছা করিলে আমি সমস্ত বাড়ী, ঘর, দালান, কোঠা লাথি মারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। দেবেক্ত তথন আমার পাশে আর থাকিতে পারিল না, উঠিয়া অন্ত ঘরে চলিয়া গেল। এক দিন গোস্বামী মহাশয় সকলকে লইয়া লেকা বাবার দর্শনে গেলেন। গোঁসাইকে দেখিয়া, লেঙ্গা বাবা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে, স্থৃত্তির হইয়া, গোঁসাইকে ওথানে একরাত্তি বাস করিতে অন্নরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন, বাবাজী মোটা চাউলের ভাত এবং রম্মন দেওয়া ডাল প্রস্তুত করিয়া অতিথিদেবা করিলেন। শীতকালের রাত্তিতে সর্যুর অনাবৃত চড়াতে সকলে থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, শ্রীধর, হরিমোহন, এবং দেবেন্দ্র চক্রবর্তী মাত্র গোঁদাইয়ের সহিত রহিলেন; অবশিষ্ট সকলে চলিয়া আদিলেন। আমার বন্ধু দেবেন্দ্র ওখানে রাত্রি কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু লেঙ্গা বাবা তাহাকে থাকিতে দিলেন না। দেবেক্র বাদায় আসিয়া, গোপনে আমার নিকট সকলের কুৎদা করিতে লাগিল; গোস্বামী মহাশয়কেও একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিবে, এই প্রকার আক্ষালন আরম্ভ করিল। উহার কথা ভনিয়া আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

পরদিন দকাল বেলা, দকলকে লইয়া গোস্বামী মহাশয় বাসায় আদিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিবার সময়ে, দরজার নিকটে আদিয়াই বলিলেন—'ওহে! এখানে সাধুনিন্দা হয়েছে; আর থাকা চল্বে না, তোমরা সকলে আসন তোল।' এই বলিয়া গোঁদাই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বিদিয়া থুব তেজের সহিত নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"এঁদের জান্তে তোর ঢের দেরি! কতটুকু বুঝিস্? কি জানিস্? হয়েছে কি ? কিছুইত না—আনেক ঘুরপাক খেতে হবে, আনেক ভুগ্তে হবে। তুই আবার পরীক্ষা কর্বি কি ?"

গোঁদাই যখন এদৰ কথা বলিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তার ম্থখানা কাল হইয়া গেল, দে চারি দিকে ব্যস্তভাবে তাকাইয়া, অমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চা খাওয়ার পরে, সকলে বদিয়া গত রাত্রির দর্শনাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। ভূত প্রেভ দক্ষে মহাদেবকে, ডাকিনী ঘোগিনীর দক্ষে কালীকে এবং মহাবীরকে যিনি যে ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোঁদাই সমন্ত শুনিয়া বলিলেন— "লেঙ্গা বাবার প্রার্থনাতেই সকলে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। লেঙ্গা বাবা তোমাদের খুব কুপা কর্লেন। তাঁর আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবেই, এই প্রকার চড়াতে আমরা সামান্ত শীতও অনুভব কর্লাম না। এটি বড় সহজ কথা নয়।"

দাদা জিজ্ঞাদা করিলেন—গায়ে ত আপনাদের সকলেরই মাত্র এক একথানা কমল, এই দারুণ শীতে সারারাত সর্যূর খোলা চড়াতে আপনাদের কি শীতে কট হয় নাই ?

ঠাকুর বলিলেন—কই না, আমাদের ত কোন কণ্টই হয় নাই, ছাপ্পরের ভিতরে বেশ আরামে ছিলাম।

হরিমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁ, চমৎকার ছাপ্পর, ছু'দিকে ছু'টিমাত্র ভাঙ্গা টাট্টি, সন্মুথে ও পশ্চাতে থোলা, মাথার উপরে পরিষ্ণার আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের ছাপ্পর। কিন্তু আশ্চর্যা এই যে, কিছুক্ষণ পরে গায়ের কম্বল ফেলে দিতে হ'লো। গরম বোধ হ'তে লাগ্ল। তথন যোগজীবন বলুলেন—আমারও মনে হ'তে লাগ্ল, যেন একটা গরম হাওয়ার কুণ্ডলিতে আছি। শেষ রাত্রে টোর সময়ে ঐ কুণ্ডলিটি অন্তর্জান হ'লো। তথন সামান্ত একটু শীত বোধ হয়েছিল। এই সময়ে ঠাকুর, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি সাধন লেঙ্গা বাবা করেছিলেন জান ? দাদা বলিলেন—গুনেছি, শ্ব-সাধন করেছিলেন।

ঠাকুর বলিলেন – "হাঁ, তাই সম্ভব; নইলে এ প্রকার শক্তি এত সহজে লাভ হ'তে বড় দেখা যায় না। কিন্তু এই শক্তি বেশী দিন থাকে না। এই সাধনমার্গের সাধুদের প্রকৃতি যেরূপ উগ্র হয়, লেঙ্গা বাবার তেমন নয়। ইনি বেশ শান্ত।" এই বলিয়া লেঙ্গা বাবার তপস্থার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গব তপস্থায় গিদ্ধ হ'লেই কি মান্ত্য দীর্ঘজীবী হয় ? ঠাকুর বলিলেন—না, সিদ্ধ হ'লেই যে মান্ত্য দীর্ঘজীবী হবে তা নয়। কায়াকল্পে সিদ্ধ হ'লে শরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বলিয়া তিনি একটি ফকির সাহেবের কথা বলিলেন—

#### কায়াকল্পি ফকিরের কথা।

( এই গন্ধটি ঠাকুরের মূথে আমি যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, দাদার ডায়েরীতেও অবিকল সেইরূপ দেখিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।)

ঠাকুর কহিলেন—গয়াতে যখন ছিলাম, প্রায়ই একটি ফকিরের নিকটে যাওয়া আসা কর্তাম। ফকিরটি নির্জন স্থানে জঙ্গলের ভিতরে একটি ভাঙ্গা মস্জিদে থাক্তেন। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্জিদের বারেন্দায় লম্বা হ'য়ে বেছঁ স অবস্থায় উপুড় হ'য়ে পড়ে আছেন। ওদিন কিছুক্ষণ সেখানে চুপ ক'রে ব'সে থেকে চ'লে এলাম। এইরূপ পাঁচ সাত দিন গেল, রোজ আমি একবার ক'রে ফকির সাহেবকে দেখ্তে যেতাম। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকিরের শরীরটি ভয়ানক ফুলে গেছে, আর তাহাতে বিষ্ঠার কীটের মত লেজওয়ালা বড় বড় পোকা সর্বশরীরে ব'সে রক্ত পান কর্ছে। সরিষার মত স্থানও ফাঁক নাই, ফকির সাহেব পোকার কামড়ের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে গোঁ গোঁ কর্ছেন। দেখে বড়ই কষ্ট হ'লো; ওখানে এমন একটি পাথীও ছিল না যে, পোকাগুলিকে এসেখায়। এমনই ভগবানের লীলা!

তথন এক দিন একটি মুসলমান্ তালুকদার এসে, আমাকে সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে ফকির সাহেবের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি যেন উহার কোন প্রকার প্রতিকার কর্তে গিয়ে, ফকির সাহেবকে বিরক্ত না করেন, বিশেষ ক'রে বল্লাম। কিন্তু তিনি আমার কথা শুন্লেন না; ধীরে ধীরে ফকিরের নিকটে গিয়ে ব'সে আন্ত আন্ত হই তিনটি পোকার লেজ ধ'রে টেনে তুল্লেন। আর অমনি সে স্থান হ'তে অজন্ম রক্ত পড়তে লাগ্লো। ফকির সাহেব চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। তালুকদার তথন চম্কে গেলেন। সেই সেই স্থানে পোকা কয়টিকে তুলে আবার বসায়ে দিতে ফকির সাহেব বারম্বার চীৎকার ক'রে বল্তে লাগ্লেন। মুসলমানটি ঐরপ করার পরে, ফকির নীরব হলেন। তালুকদার খ্ব আক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন। আমিও বাসায় এলাম। ইহার কয়দিন পরে, এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্জিদের বারেন্দায় পায়চারি কর্ছেন। মুখশ্রী স্থলর প্রফুল্ল, শরীরে যেন একটা জ্যোতি খেল্ছে। তখন বুবলাম ফকির সাহেবের সম্ব্লে কিন্তু হিন পরে আর তাঁকে দেখা গেল না। কোথায় চ'লে গেলেন।

শুনিয়াছি — দেহকল্পে তিন শত বংদর, পাঁচ শত বংদর, হাজার বংদর পরমায় লাভের জ্ঞা সম্প্র করিয়া ভিন্ন প্রকার দাধন, আচার, নিয়ম ও ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষারম্ভ হইতে পক্ষান্ত পর্যান্ত পনের দিন, কেহ বা এক মাদ, আবার তেমন দমর্থ তপন্থী ব্যক্তি দীর্ঘ পরমায় লাভের জ্ঞা ঔষধ দেবন পূর্বাক দেড় মাদ কাল, নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া দেহকল্পে দিছ হন।

আমি যথন ভাগলপুরে ছিলাম, তথন তৃ'টি সাধু গঙ্গাতীরে বারোয়ারির নির্জন বহুপুরাতন অন্ধকার 'গোহকাতে' তিনশত বংসরের জীবনলাভ সঙ্কল্ল করিয়া পনের দিনের জন্য এই সাধনে প্রবৃত্ত হন। উষধের গুণে নাকি, দিন দিন তাঁহাদের শরীরের মাংস ধীরে ধীরে পচিয়া থসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে নৃতন মাংস গজাইতে আরম্ভ করিল, একটি সাধুর ষন্ত্রণায় মৃত্যু হইল। অপরটি সিদ্ধিলাভ করিয়া পনের দিন পরে কোথায় চলিয়া গেলেন, থোঁজ পাওয়া গেল না। ভগবানের স্প্রিতে কত কি আছে জানিবার পূর্বে তাহা কল্পনাও করা ধায় না।

গোস্থানী মহাশ্য এক দিন অ্যোধ্যা যাওয়ার সময়ে গাড়ীতে বিদয়া, রাহুপালীর প্রকাশু ময়দানে, অপ্র রাজবেশে রাম-সীতার দর্শন পাইলেন। দে দিন তিনি সর্যুতে স্থান করিয়া হহুমানগোরী, রংমহল, রাম-সীতার মন্দিরাদি অনেক ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন। মাধ্দাস বাবার আশ্রমে যাইয়া, তাঁর শিয়্য নারায়ণদাসের সহিত সাক্ষাং করিলেন। মণি বাবার আশ্রমে গেলেন। অ্যোধ্যাতে সকলেই মণি বাবাকে সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া জানেন। গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, তিনি আনন্দে সংজ্ঞাশ্র্ম হইলেন। কতক্ষণ পরে উঠিয়া করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন—"কুপা কর্কে দর্শন তো দিয়া, আউর হামারা রয়্নেকা প্রয়েজন ক্যা? আপ্ হামারা স্থান পর্ রহিয়ে, হাম্ দেহ ছোড় দেতে।" গোঁসাইও যেন কতকালের পরিচিত লোক পাইয়া, তাঁর দঙ্গে সেইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। গোঁতালা বাবাজীকে দর্শন করিভেও গোঁসাই গিয়েছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সন্মিলনে যে আনন্দোচ্ছাস ও ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা আমরা আর কি ব্রিব ?

দাদা কহিলেন—আহারাদি আমাদের সকলের এক সঙ্গেই হইত। যাঁহারা মাছ থান, তাঁহারা পুর্বেই আহার করিতেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষে তাঁর পাশেই বিস্তাম। এক দিন আহার করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, আমি মাছ খাই; অমনি তিনি রক্তইয়ে রাহ্মণকে ডাকিয়া আমাকে মাছ দিতে বলিলেন। আমি পুন:পুন: আপত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তাঁহার একান্ত আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া, আমি মাছ খাইলাম। গোঁসাই বলিলেন—"আপনি স্বচ্ছন্দে মাছ থান, ওতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।" আহারের সময়ে আমার মুথে খাওয়ার শব্দ মাছ থান, ওতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।" আহারের সময়ে আমার মুথে খাওয়ার শব্দ হইত। তাহা গুনিয়া এক দিন বলিলেন—"আহারে থাওয়ার শব্দ না হওয়াই ভাল।" আমি কেই হইতে সাব্ধান হইয়া আহার করি। মাণিকতলার মা, বহুকাল্যাবং আহারত্যাণী, তিনি এক পেই হইতে সাব্ধান হইয়া আহার করি। মাণিকতলার মা, বহুকাল্যাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিমি গুড্ম জলও খাইতেন না; অন্থ্রোধ করিয়া কোন ভাল জিনিস থাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিমি হইয়া যাইত। এই প্রকার অভূত অবস্থা কোথাও দেখি নাই

ধর্মসম্বন্ধে ঠাকুরের পরমান্ত্রীয় নানকপন্থী সিদ্ধ মহাত্ম। মাধুদাদ বাবাজীর জনৈক শিশু, ভজননিষ্ঠ কানাইয়ালাল বাবা প্রায় দর্বদাই গোষামী মহাশরের নিকটে থাকিতেন। তিনি একদিন অপ্রাক্ত অম্বাশিমধ্যে মংখ্যাবতার ভগবান্কে গোঁদাইয়ের সম্মুধে স্বচ্ছদে সম্ভরণ করিতে দেখিয়া, আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধুদাস বাবার বহু গণ্য মান্ত ইংরাজী শিক্ষিত শিশুগণ, অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশরের নিকটে থাকিতেন। তাঁহারা ওখানে নানাপ্রকার অলোকিক দৃশ্য ও নিজ অভীইদেবের আধিতাব প্রত্যক্ষ করিয়া মৃশ্ধ হইয়া পড়িতেন।

ঠাকুরের ফয়জাবাদে অবস্থানকালে অনেক স্থনর স্থনর ঘটনা ঘটয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা ঠাকুরের মুথে শুনিয়া লিথিবার আকাজ্ফা রহিল।

ফয়জাবাদে প্রায় ঘই মাদ কাল দাদার দকে খ্ব আনন্দে কাটাইলাম; অকস্মাৎ এক দিন বাড়ী হইতে থবর আদিল, মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা হইয়াছেন। দাদা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই কয়মাদ যে ভাবে আমার নিকটে কাটাইলে, তাহাতে আমি বড়ই সস্তোষ লাভ করিলাম। আমি একান্ত প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে কর্মপাশ হইতে মৃক্ত কয়ন। গোস্বামী মহাশয় তোমাকে মা'র দেবা করিতে বলিয়াছেন; এখন তুমি বাড়ীতে ঘাইয়া মায়ের দেবা কর, তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে।' দাদার আদেশ মত আমি বাড়ী রওয়ানা হইলাম; কাশীতে, ভাগলপুরে, কলিকাতা ও ঢাকাতে প্রায় এক মাদ কাল আমার বিলম্ব হইল। রাস্তায় যে যে স্থানে, যে দকল অবস্থায় পড়িলাম, তাহা বিস্তারিত লেখা অনাবশ্রক। শ্রীবৃন্দাবনে গুরুদেবের দয়ায় ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, যে দেবহর্লভ অবস্থা ভোগ করিয়াছিলাম, আক্ষিক একটি ঘ্র্যটনায় পড়িয়া তাহা হইতে এই হইয়াছি। কি প্রকার ঘ্র্যটনায় কি ভাবে কতদ্র ঘ্রদিশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্ম ঘটনার আভাদমাত্র দামান্তরণে উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

## ব্রন্মচর্য্যের অদ্ভূত অবস্থা।

গুরুদের যে দিন আমাকে ঋষিগণের আদরের পরম পবিত্র ব্রহ্মচর্যাব্রত দিলেন, সে দিন আমাকে তিনি কি যে করিলেন, তিনিই জানেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, আমি আর সেই মাহম নাই। আমার সমস্ত দেহ মন অন্যপ্রকার হইয়া গেল, নিজের শরীরের প্রতি যথন আমি দৃষ্টি করিতাম, চর্ম-মাংস বর্জ্জিত স্বচ্ছ কাচের দেহ মনে হইত। রাস্তা ঘাটে চলিতে ফিরিতে ত্লার মত হাল্কা দেহটি যেন মাটির উপরে বায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, অমুভব করিতাম। উপবীত স্পর্শ করিলেই ব্রদ্ধার্থার বৈদিক মন্ত্র আপনা আপনি স্মৃতিতে আদিয়া, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ঋষি' এইপ্রকার একটা ভাবের সঞ্চার করিয়া দিত। জপের সময়ে নামটি একটি সারবান, সন্ত্রীব শক্তিশালী মন্ত্র বলিয়া বোধ হইত। তাহাতে ন্তন নৃতন উচ্ছাস ও ভাবের তরক্ষ অন্তরে প্রায় সর্কাদাই খেলিতে থাকিত। বছকালের অভ্যন্ত কামিনীকল্পনা, প্রমোদবাসনা অক্সাতসারে অন্তরে উদয় হইলে বিষম বিরক্তি জন্মিত, জালা উপস্থিত হইত। তুরু শুরু দেহের অমুত আনন্দ উপভোগ করিয়াই, সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়া

পড়িতাম। ভাবিতাম 'এ কি হইল ? শুরুদেব আমাকে এ কি করিলেন ?' গুরুদেবের শ্রীচরণে বিদায়গ্রহণের পরেও, অনেক দিন তিনি আমাকে এই অপূর্ব্ব অবস্থা সম্ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। পরে, জানি না কেন, দয়াল ঠাকুর একটি ললনাকে হত্ত করিয়া আমার অচল ব্রতের প্রলয় ঘটাইলেন; আমিও, ধীরে ধীরে নিস্তেদ্ধ, হীনপ্রভ হইয়া পড়িলাম।

1 984

# প্রলোভনে অবিকার; অহঙ্কারে পতন।

মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা, এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার সেবার জন্ম অবিলম্বে বাড়ীতে পৌছিব সয়য় করিলাম, কিন্তু বিধির পাকে, হ্র্মতিবশতঃ এদিকে সেদিকে মাসাধিক কাল ঘ্রিয়া বেড়াইলাম। এই সময়ে কিছু দিন একটি পরিচিত লোকের ভবনে, আমায় অবস্থান করিতে হইল। তিনি উপর্যুপরি ক্রতকণ্ণুলি অনর্থে উত্তেজিত হইয়া, উহার উপশম প্রমোজনে অন্তর্ম যাইতে বাধ্য হইলেন। ঘরে একটি স্ত্রীলোক মাত্র রহিলেন। চাকর চাকরাণী বাতীত অন্ত পরিজন না থাকায়, কামিনীর ভত্তাবধানের ভার, বাবু আমারই উপরে রাথিয়া গেলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেতু সজনে, নির্জ্জনে নিঃসফোচে আমার সহিত উহাদের আলাপন, উপবেশন বহুকালঘাবং চলিয়া আদিতেছে। আমার আসন ও শায়নের স্থান উহাদের আগ্রহ ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্যন্ত আমি নির্জন সাধন ভজনে কাটাইতাম, রমণী তথন আপন গৃহকর্মো রত থাকিতেন। মধ্যাক্তে আহারান্তে, ভূত্যবর্গ বাহিরে চলিয়া যাইত। কামিনী তথন একাকিনী একঘরে না থাকিয়া আমার ঘরে আসনের কিঞ্চিৎ অন্তর্মের শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্মপ্রস্তাব তুলিয়া, সরলতার ভানে, নিজের আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কট আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কট সমস্যায় পড়িয়া, কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।

উহার কোন চেন্টায়ই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থায় উহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমার কোন বিরুদ্ধ ব্যবহারে, যদি উহার মর্মে ও অভিমানে আঘাত পড়ে, এখনই যুবতী আমার নামে কুংসিত কথা বলিয়া, চীৎকার করিয়া দশ জনকে একত্র করিবেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মত আমার অথ্যাতি অপষণ দেশে বিদেশে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মত আমার অথ্যাতি অপষণ দেশে বিদেশে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত ব্রিয়া, আতত্বে অন্ধকার দেখিতে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত না থাকিলে কোন লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিয়াছেন—'পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত না থাকিলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও, অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়।' মনে হইল ঠাকুরের এই গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও, অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়।' মনে হইল ঠাকুরের এই অনুশাসন বাক্য, সামাল্য জ্ঞানে অগ্রাহ্ম করিয়াই, আজ্র আমি বিপন্ন হইলাম। তখন গুরুদেবের অনুশাসন বাক্য, সামাল্য জ্ঞানে অগ্রাহ্ম করিছে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিজ্ঞ অভ্য চরণ শ্বরণ করিয়া, পুনংপুনং তাহাকে প্রশাস করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিজ্ঞ সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া, অবশেষে 'ও হরি! তাই তুমি ব্রন্ধচারী!' বলিয়া সলজ্জ সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া, আমি তথন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—'ব্রন্ধচর্যের হাসিমুথে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি তথন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—'ব্রন্ধচর্যের হাসিমুথে অন্য ঘরে চলিয়া, নিশ্চয়ই আমার অপূর্ব্ব শক্তিলাত হইয়াছে; তাই ঈদৃশ ব্যাপারে আমি

নির্বিকারে অবস্থান করিতে দমর্থ হইয়াছি; আমি যথার্থ ই দাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, নিরাপং ভূমি লাভ করিয়াছি।' কিন্তু হায়, এই প্রকার অযথা অহন্ধারের কয়েক দিন পরেই আমার দর্বনাশ হইয়াছে ব্ঝিলাম। ঘটনার হত্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহ্নির কালধ্মে, তুর্লভ ব্রন্ধাচর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে অন্তর্হিত করিল। আমি প্র্বের অপূর্ব্ব পবিত্র অবস্থা হইতে খলিত হইলাম। পরদিবদেই বাব্টি গৃহে প্রভাবর্ত্তন করিলেন। আমিও অমনি ঐ স্থান তাাগ করিয়া আদিলাম।

## স্বপ্নে গুরুজীর অনুশাসন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই, উপযু্তপরি কয়েকটি স্বপ্ন দেখিলাম। একটা স্থানে পরিচিত অপরিচিত বহুলোক একত্র হইয়াছি। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পিছনে পিছনে চল। আমি গুরুদেবের আদেশমত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাস্তার হুই পার্ষে বিস্তৃত ক্ষেত্র, ছাগল ও ভেড়ার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া এক একবার দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেব তথন পশ্চাং দিকে তাকাইয়া আমাকে তাড়া দিতে লাগিলেন। আমিও অমনি ছুটাছুটি করিয়া গুরুদেবের সঙ্গ ধরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে আমি ঠাকুরের সহিত একটি উচ্চ পর্বতশৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পর্বতে উঠিবার জন্ম বহু গুরুলাতা তথায় সমবেত আছেন দেখিলাম। গুৰুদেব সেখানে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে থাক, আমি এখন যাই।' ঠাকুরের কথা ভ্রমিয়া আমি কান্দিয়া ফেলিলাম, এবং খ্ব আকুলভাবে বলিলাম—'আমি আপনার দঙ্গেই এই পর্বতে উঠ্বো, আমাকে আপনার দঙ্গে নিন্।' ঠাকুর আমাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'তুমি বিষম একগুঁরে ছেলে। যা ইচ্ছা তুমি তাই ক'রে থাক। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি শেষকালে উৎপাতে পড়্বো ? এখানে কিছু কাল থাক; সকলে যথন যাবে, তুমিও তথন যেও; এখন আমার সঙ্গে পার্বে না।' এই বলিয়া গুরুদেব পাহাড়ে উঠিতে উত্তোগ করিতে লাগিলেন, আমিও কান্দিতে কান্দিতে জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই অভির হইল। খুব নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া দাধন করিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুদেবের নিকটে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তথন একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—একটি স্থানে হরিদকীর্ত্তনের মহাধ্মধাম পড়িয়া পিয়াছে; দক্ষীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বহু লোক ভাবাবেশে জ্ঞানশৃত্ত ছইয়াছেন। 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন। আমি ভাবিলাম— নিতাই পতিতপাবন, তাঁকে ডাকি। এই ভাবিয়া 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিতে বলিতে কান্দিতে লাগিলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়াও আমার প্রাণে শান্তি আদিল না, সর্বাদা মনে হইতে লাগিল--নিজের দোষেই ছুর্নভ অবস্থা হারাইলাম। অন্তাপে ও ক্লেশে আমার সময় কাটিতে লাগিল। এক দিন খ্ব কাতরভাবে নিজের ত্রবস্থা গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিয়া, শয়ন করিলাম। রাত্তে স্বপ্নে দেখিলাম—অনেকগুলি লোক দলে লইয়া গুরুদেব একটি মহাদফীর্ত্তনে চলিলেন। আমি

নিছের ত্রবস্থায় খ্রিয়মাণ হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদের আমাকে বলিলেন—'চল, সঙ্গীর্তনে যাই; আজ কীর্ত্তনে তুমি বিশেষ কৃপা লাভ কর্বে।' আমি নিছেকে পতিত ভাবিয়া, করজাড়ে কাঁপিতে লাগিলাম। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া কান্দিয়া কেলিলাম। তথন গুলদেব আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার শরীর প্রস্তর্বং কঠিন বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোলে উঠিয়া ঠাকুরের দেহ তুলার মত নরম, অমুভব করিতে লাগিলাম। সঙ্গীর্ত্তনম্বলে আমাকে কোল হইতে নামাইয়া বলিলেন, 'কিছু কাল তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি এখনই আবার আস্ছি।' এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটি মুন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম।

এই স্বপ্নটি দেখার পর, ঠাকুরের দয়া ভাবিয়া প্রাণে অনেকটা শাস্তি পাইলাম; কিন্তু গুরুদেবের অদাধারণ রূপায় যে অভূত অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তাহা আর ফিরিয়া আদিল না। দাতা একমাত্র তিনি, তাঁর দয়ায় মৃহর্ত্তমধ্যে আবার সেই অবস্থা লাভ হইতে পারে—এই ভাবিয়া স্থির মনে সাধন ভজন করিতে লাগিলাম।

# গুরুবাক্যে অনাস্থাহেতু ছুর্দেব।

ফয়জাবাদ হইতে বাড়ী যাইবার সময়ে কাশীতে কয়েক দিন থাকিয়া গদান্ধান করিতে ইচ্ছা হইল।
এক দিন দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া বিশেশর দর্শন করিব স্থির করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন ঠাকুর
বলিয়াছিলেন—"তীর্থে গিয়ে প্রথমেই তীর্থগুরু কর্তে হয়, তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডার
কাহায্যে স্নান দর্শনাদি তীর্থের সমস্ত কার্য্য কর্তে হয়—ইহাই ব্যবস্থা।"

এই প্রকার ব্যবস্থার তাৎপর্যা কি, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। সাধারণ লোকের স্থবিধার জন্মই ইহা শাল্পের সাধারণ ব্যবস্থা, মনে হয়। শক্ত সামর্থের জন্ম এইপ্রকার বাধ্যবাধকতার কিছু প্রয়োজন আছে, বোধ হয় না। ইহা ভাবিয়া এই সকল নিয়মপদ্ধতিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি সান করিবার জন্ম দশাখমেধে উপস্থিত হইলাম; ঘাটে যাইয়া সানের উত্যোগ করামাএই পাণ্ডারা আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্করমন্ত্র না পড়িলে দশাখমেধে স্থান করিতে দিবে না বলিয়া, গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। আমি 'মন্ত্র তন্ত্র ব্রি না,' 'ঠাকুর দেবতা মানি না' বলিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে রাস্তায় আবার পাণ্ডাদের মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। সামান্ত হ'চার আনা পাইলেই তাহারা সম্ভিষ্ট মনে স্থবিধামত আমাকে দর্শন করাইবে, বলিতে লাগিল। কেহ কেহ হ'চার পয়সার ফুল বিল্পত্রের ডালি আমার সন্মৃথে ধরিয়া, পয়সার জন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল। এসমন্ত পাণ্ডাদের শুধু পয়সা আদায়ের ফন্দি মনে করিয়া, সকলকে ধমক দিয়া করিতে লাগিল। এসমন্ত পাণ্ডাদের শুধু পয়সা আদায়ের ফন্দি মনে করিয়া, সকলকে ধমক দিয়া বিলাম—'অন্ধ, থোঁড়া, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর। তাদের জন্তই পাণ্ডা, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর। তাদের জন্তই পাণ্ডা, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর। তাদের জন্তই পাণ্ডা, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর । তাদের জন্তই পাণ্ডা, আমি নিজেই বেশ দর্শন কর্বতে পার্বো। ফুল, বেলপাতায় অনর্থক পয়সা ব্যয় কর্বো না। যিনি

বিশ্বনাথ তিনি কি আর ফুল বেলপাতার প্রত্যাশী ? বাজে খরচের জন্ম পয়দা নয় !' সকলেই আমার কথা শুনিয়া 'আবে রাম রাম' বলিয়া, সরিয়া পড়িল। আমি মন্দিরের ভারে উপস্থিত হইয়া লোকের ভিড় দেখিয়া অবাক্ হইলাম। অনেক চেষ্টায় ভিতরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু বহু লোকের ধাকার পড়িয়া দেওয়ালের ধারে ষাইয়া দাড়াইলাম। এত ত্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠেলিয়া বিশেশরদর্শন, আমার পক্ষে অসম্ভব ব্ঝিলাম। তথন বাহিরে আদিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটি স্থন্দরী যুবতী, স্থােগ পাইয়া লােকের গোলমালে নানা কৌশলে আমাকে অন্থর করিয়া তুলিল। আমি বিপৎ ব্ঝিয়া অতি কটে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। বিশেশরদর্শন হইল না বলিয়া, মনে কোনও উদ্বেগ আদিল না; বরং বিষম উৎপাতে নিফুতি পাইলাম ভাবিয়া দস্তুটই হইলাম। বাদায় ষাইবার সময়ে ভাল ভাল কমওলু দেখিয়া একটি ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইল। মূল্য দিতে টাকার অন্থদস্কান করিয়া দেখি পকেট শৃত্য। ভিতরের জামার উপরের পকেটে ৩৫ টাকা ছিল তাহার একটিও নাই। আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, যদি আট দশ আনা পয়দা পাণ্ডাদের হাতে দিয়া মন্দিরে ধাইতাম, তাহা হইলে তাহারা আমার দর্শনের স্থাবস্থা অনায়াদে করিয়া দিত। অন্ত কোন উপদ্রবও আমাকে স্পর্শ করিত না, টাকাগুলিও এইভাবে হারাইত না। শাস্ত্রব্যবস্থার অমর্য্যাদা হেতু, ইহা আমার প্রতি গুরুদেবেরই অফুশাসন ব্ঝিয়া, অমৃতাপ করিতে লাগিলাম। কাশীতে আমার থাকিতে আর উৎসাহ রহিল না; বিরক্তির নানাবিধ কারণ উপস্থিত হইল। আমি অবিলয়ে কাশী ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে পৌছিলাম। কিছুকাল তথায় যোগজীবনের নঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। পরে কলিকাতা আদিয়া উপস্থিত হইলাম।

#### মাণিকতলার মা।

কলিকাতা আদিয়া এক সপ্তাহ থাকিলাম। দাদা আমাকে মাণিকতলার মাতাজীর সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন; আমি তুইটি সমবয়স্থ বন্ধুকে লইয়া মাণিকতলার মাতাজীর বাড়ীতে গেলাম। মাতাজীর স্বামী, দাদার পরিচয়ে আমাকে চিনিয়া, খুব আদরের সহিত সকলকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে মাতাজী ভাবাবেশে সমাধিস্থ ছিলেন। হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে করিতে করিতে বাণ মিনিট পরে, তাঁহার চৈতন্ত হইল। তিনি খুব স্বেহের সহিত আমাকে কিছু জলযোগ করিতে বলিলেন। 'আমি প্রসাদ ব্যতীত কিছুই খাই না' বলাতে, মাতাজী কহিলেন 'মাটিতে স্পর্শ করায়ে খাও, তা হ'লেই মায়ের প্রসাদ পাওয়া হবে। মাতৃগর্ত হ'তে ভূমির্চ হ'য়ে, সর্বপ্রথমে এই মায়েরই আশ্রায় নিতে হয়েছে, মাটিই যথার্থ মা। এই মাকে নিবেদন ক'রে মাটিতে স্পর্শ করায়ে নিলে, বন্ধর অপবিত্রতা দোষ থাকে না।'

মাতাজী আমাকে নিজ হইতে অনেক উপদেশ করিলেন। আমি দেই সকল কথার কোন অর্থই বুঝিলাম না; তত্ত্ব্বানের অতি তুর্ব্বোধ্য বিষয় সকল, বিশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তু'দর্গী কাল অবাধে বক্তৃতা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার তেজ্ঞ:পূর্ণ ভাষার যোজনা, শব্দের পারিপাট্য ও শৃত্থলা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। মাতাজীর বক্তৃতা শেষ হইলে পর বলিলাম, আপনি এতক্ষণ কি যে বলিলেন, কিছুই ব্বিলাম না। মাতাজী কহিলেন—'তোমাকে দেখিয়া ভিতরে একপ্রকার ভাব হ'লো; আপনা আপনি ষাহা এসেছে, বলে ফেলেছি। কি যে বলেছি, তাহা আমিও জানি না। যাহা বলা গেল, সেই দকল অবস্থা তোমার ষধন লাভ হবে, তধন তুমি আমার এসব কথা শারণ কর্বে। মনে হডেছে তুমি গোঁসাইয়ের শিশু। সেই ছেলে সাধারণ নয়! যাহারা তাঁহার আশ্রম পেয়েছে, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়েছে; এটি নিশ্চয় জেনে রেখা, শিশুদের ভিতরে তিনি নিত্যধাম প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন; যে ভাবে ইচ্ছা চল, সময়ে তিনি সমস্তই ক'রে নিবেন।

মাতাজীর কথা শুনিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরের মুখে মাতাজীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। বিনাসাধনে পূর্বজন্মের সংস্কারগুণে অনেকগুলি অভুত শক্তি ইহার স্বতঃই লাভ হইয়াছে। প্রায় দশবৎসর্ঘাবৎ আহার ত্যাগ করিয়া স্ক্শরীরে রহিয়াছেন। রূপের উজ্জ্লতা ও মুখের প্রভা দেখিয়া, ইহার দেহে, কোন দেবীর আবির্ভাব বলিয়া সকলে মনে করেন। মাতাজীর অসাধারণ স্বেহ মমতায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

## হরিচরণ বাবু ও লালের অনুশোচনা।

কলিকাতা হইতে আদিয়া, ঢাকা গেগুরিয়া-আশ্রমে এক দপ্তাহ কাল রহিলাম। ভজননিষ্ঠ দংসারত্যাগী গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত নবরুমার বাগ্চী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ঢাকার দকল গুরুত্রাতার দহিতই আমার দেখা দাকাং হইল। এক দিবদ শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে তাঁহার বাদায় লইয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর তাঁহার দম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কিনা,আগ্রহের দহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—শুনিয়াছি আপনারা ৩।৪টি গুরুত্রাতা ঠাকুরের আদেশ অমান্ত করিয়া ব্রন্দারী মহাশয়ের দক্ত করার ফলে, বড়ই ক্ষতিগ্রন্থ হইয়াছেন; তাঁর উপদেশ অমুদারে অহৈত্ববাদ এবং প্রারন্ধ দংস্থারে জড়িত হইয়া, সাধন ভজন ত্যাগ করিয়াছেন; গুরুদেবের প্রদন্ত সাধনে আপনাদের পূর্ববং নিষ্ঠা, ভক্তি কিছুই নাই; বরং এই সাধনের বিরোধী হইয়াছেন। তাই ঠাকুর কথায় কথায় এক দিন বলিলেন—'ইহারা যদি এখন হইতে নিয়ম মত সাধন করেন, তা হ'লে ৫।৬ বছর পরে হয় ত, পূর্ব্বের অবস্থা আবার লাভ কর্তে পারেন। না হ'লে এবার এই ভাবেই যেতে হবে।'

হরিচরণ বাবু বলিলেন—গোঁদাই ঠিক কথাই বলেছেন। দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তাঁর রুপায় যে অপুর্বং অবস্থা তোগ করেছি, তা আর নাই; ব্রন্ধচারীর দল করাতেই দেই অবস্থা হারিয়েছি। আহা। বাদাই দয়া ক'রে কি আনন্দেই রেথেছিলেন। কত দর্শনাদি হ'ত; দে দব স্থান্থ মনে হয়। এখন গোঁদাই দয়া ক'রে কি আনন্দেই রেথেছিলেন। আছি। আবার গোঁদাই আমাকে রূপা কর্বেন ত পুলে সকল বিষয় মনে ক'রে দিন রাত জ্ঞলে পুড়ে যাচ্ছি। আবার গোঁদাই আমাকে রূপা কর্বেন ত পুণ্ডে বলিয়া হরিচরণ বাবু কান্দিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আদিলাম।

গেগুবিয়া-আশ্রমে অসাধারণ যোগৈশ্বগ্শালী গুরুজ্রাতা শ্রীযুক্ত লালবিহারীর সহিত আমার খুব মেলা মেশা হইল। সর্বাদা ছ'জনে একদক্ষেই থাকিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমাননে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এক দিন লাল, আমাকে গেণ্ডারিয়ার নির্জ্জন জব্বলে লইয়া গিয়া জিজ্ঞানা করিলেন— 'ভাই, গুরুজীর ওধানে আমার কথা কিছু হ'য়েছিল, কি ? বাহা জান গোপন না ক'রে আমাকে সমস্ত খুলে বল।' আমি লালের সম্বন্ধে যে সকল কথা হইয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। লাল শুনিয়া কিছুক্ষণ স্বস্তিত হইয়া রহিলেন, মূখ বিবর্ণ হইয়া গেল; পরে একটি দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ষণার্থ ই ব'লেছ, সেই সময়ে নিয়ত ষে ব্রহ্মজ্যোতি আমার নিকট প্রকাশিত ছিল, তথন থেকে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। শক্তির কথা, ঐশর্য্যের কথা ছেড়ে দাও, এখন ও দব কিছুই নাই; এখন আতারক্ষাও অসম্ভব হয়েছে। দিনরাত অনুতাপে, ষত্রণায় ছট্ফট্ কর্ছি। আহা ! গোঁদাই আমাকে কভ দাব্ধান করেছিলেন, কিন্তু তথন তাঁর কথা গ্রাহ্ম করি নাই ; তাঁর নিকট হ'তে আস্বার সময়েও আমাকে তিনি বলেছিলেন — "লাল! সম্পূর্ণ উত্তাপ-শৃত্য হ'লে, বহু বিলম্বে মৃত্তিকার ঘাসে, চন্দ্র কিরণ প'ড়ে এককণা শিশির বিন্দু জন্মে; কিন্তু অভিমান-সূর্য্যের প্রকাশমাত্রে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা একেবারে শুকায়ে যায়; খুব সাবধানে থেকো।" 'আমি তথন গোঁদ।ইয়ের কথা বৃঝি নাই, যাহা হউক আমার আর তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ? এ দকল অবস্থা আমি ত আর দাধন ভজন ক'রে পরিশ্রম ক'রে লাভ করেছিলাম না; তাঁর বস্তু, তিনি কুপা করে দিয়েছিলেন, ভোগ করেছি। এখন তাঁর জ্বিনিস তিনি নিয়েছেন; আমি আগে বেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি।' লাল এই প্রকার অনেকক্ষণ আক্ষেপ করিলেন; পরে আমরা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে চলিয়া আদিলাম।

ছোট দাদার ( শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) মূথে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলাম। ছোট দাদারও শরীর অতিশয় কাতর দেখিলাম। এবার তিনি 'বি, এ' পরীক্ষা দিবেন। ক্লাদেহে অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়া, এখন বড়ই অস্ত্রন্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পরীক্ষা দিতে পারিবেন কিনা ভাবিয়া, সময়ে সময়ে বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন। ছোট দাদার কথামত আমি বাড়ী চলিলাম।

আমার দৈনন্দিন কার্য্য। মাতৃ-দেবায় অশেষ কল্যাণ লাভ।

বাড়ীতে আদিয়া মাকে অত্যন্ত পীড়িতাবস্থার দেখিলাম। পিত্রশূল বেদনা এবং আমাশ্যাদি
অগ্রহারণ, ১২৯৭। বার্দ্ধক্যাবস্থার, মা'র শরীর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দিবানিশি
বোণের যন্ত্রণায় অবসর থাকিয়াও, বৃহৎ-সংসারের সমস্ত কার্য্যের পর্যাবেক্ষণ
এবং নিজের আহারের যাহা কিছু আয়োজন, মাকেই করিতে হয়। মা, অচল না হইলে, অপরের
সেবা গ্রহণ করেন না। মা'র ত্রবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই লাগিল। সংসারের যাবতীয় ভার এবং
মা'র সেবা ভ্রশ্বার যাহা কিছু কার্য্য, আমিই গ্রহণ কবিলাম।

আমার বহুকালের পিত্তশূল বেদনা এবং বায়ুরোগ একেবারে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। শরীর বেশ সবল ও স্থান্থ হইয়াছে দেখিয়া, মা জিজ্ঞাদা করিলেন—'কিদে তোর এই রোগ সেবে গেল?' আমি রোগের যদ্রণায় ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সহল্লে শ্রীরন্দাবনে গিয়াছিলাম, তথন ঠাকুরের কুপায়, যে ভাবে আমি রোগমুক্ত হইয়াছি এবং রক্ষাপাইয়াছি মাকে বিন্তারিতরূপে বলিলাম। আমার 'ব্রক্ষচর্য্য' গ্রহণের কথাও মাকে পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম! মা সমন্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। গোঁদাই তোর জীবন রক্ষা করেছেন বলিয়া, মা কান্দিতে লাগিলেন। মা কহিলেন—'এমন গুরু যখন পেয়েছিন্, তথন তাঁকে ছেড়ে আর এলি কেন? তাঁর সক্ষে থাক্লে তোর আরও উপকার হ'তো।' আমি বলিলাম, তিনি আমাকে 'ভোমারই দেবা করিতে বাড়ীতে পাঠায়েছেন।' আমার প্রতি শুরুর আন্তামত তুই আমার দেবা কর্।' মার আদেশ পাইয়া, আমি সমন্ত কার্য্যেই একটা নিয়ম বাধিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমি প্রতিদিন শেষরাত্রে আসন হইতে উঠিয়া শৌচাস্তে ব্রাক্ষমূহুর্ত্তে স্নান করি; পরে নির্জ্জন ঘরে আপন আসনে বিষয়া সাধন সমাপনান্তে, তিল, তুলদী, কুশোদকে, কখনও বা পঞ্চামৃতে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে গো-শৃঞ্জলে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, মার নিকট উপস্থিত হই। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি; মা তাঁর পা গৃইটি আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্কাদ করেন—'তোর মনস্বামনা পূর্ণ হউক, হুথে থাক্।' আমি মনে মনে প্রার্থনা করি—'আমার সেবায় তুমি আরোগ্যলাভ কর; তোমার তৃপ্তি হউক, আর আমার গুরুদেব আনন্দলাভ করুন।' মা যথন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া, পরম স্নেহের সহিত আশীর্কাদ করেন, তথন আমার সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যায়। ভিতরে এক অপূর্ব্ব আনল হইতে থাকে, আমি ধন্ত হইলাম মনে হয়। মায়ের পদধূলি ও আশীর্কাদ গ্রহণের পর, আদনে বসিয়া বেলা ১টা পর্য্যন্ত সাধন ভন্ধন করি। এ সময়ে মা. আমার ঘরে আদেন। গুরুগীতা, ভগবদগীতা ও স্থান্তবাদি মাকে পাঠ করিয়া শুনাই। ১০টার সময়ে মা'র জন্ম রাল্লা করিতে যাই; মাও তথন আহ্নিক করিতে বদেন। মান্নের পূজা ও জপ হইতে হুইতে, আমারও রস্থই হুইয়া যায়। মাকে তথন আবার নমস্কার করিয়া, চরণামৃত গ্রহণ করি। মা শিবের মাথায় ফুল বিৰপত্ত দিয়া, নমস্কার করিতে করিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলেন—'ঠাকুর! ওর মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর।' পূজা শেষ করিয়া মা আহার করিতে বদেন; মাকে থাবার দিয়া, আমিও মা'র সম্থে প্রদাদ পাইতে বদি। মা আহার করিতে করিতে যাহা ভাল লাগে, নিজে কম খাইয়া আমার পাতে ফেলিয়া দেন। প্রমাননে মায়ের হাতে, মায়ের প্রসাদ পাইতেছি; আমার রান্নাবস্থ খাইয়া মা প্রত্যহই খুব দল্ভোষ লাভ করিতেছেন; মায়ের তৃপ্তি দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হয়, বলিতে পারি না। এই দময়ে আমার দ্যাল ঠাকুরের কথাই স্মরণ হয়; ভারই রুপায় আমার এই শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। আহারের পর গুরুদেবের শান্তিপ্রদ অভয়চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসি।

বেলা ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত নির্জ্জনে বিদিয়া নাম করি। মা এই সময়ে বিশ্রাম করেন। ৩টার সময়ে মা, আমার আদন-ঘরে আদিয়া বদেন। তথন আমি মহাভারত, শ্রীমন্তাগবত এবং রামায়ণ পাঠ করিয়া মাকে শুনাই। এই সময়ে পাড়ার আরও অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ আদিয়া পাঠ শুনিতে থাকেন। বেলা ৫টা পর্যন্ত পাঠ করিয়া, আদন হইতে উঠি। তথন সংসারের হাট বাজার, হিদাব পত্র লেখা ইত্যাদি যাহা কিছু কার্য্য করিয়া থাকি। সন্ধ্যার সময়ে মাকে নমস্কার করিয়া তু' চারটি সমবয়স্কের সঙ্গে ভগবানের নাম গান করি। পরে মায়ের নিকটে উপস্থিত হই। রাত্রে মা আমারই জন্ত, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে প্রসাদ দেন। মা শয়ন করিলে, কথন কথন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করিয়া দেই। মা, কিছু সময়ের জন্ত আমাকে বুকে জড়াইয়া গুইয়া থাকেন এবং আমার সর্বাদ্ধে হাত বুলাইয়া, মাধায় ফু দিতে দিতে, পেটে পুনঃ পুনং টোকা মারিয়া, রক্ষা মন্ত্র পিড়িতে থাকেন। মায়ের ক্ষাহে দেখিয়া, এই সময়ে আমি ফু পিয়া ফু পিয়া কান্দি। নিল্রাবেশ হইলে নিজের আসন-ঘরে আসিয়া শয়ন করি। কথনও বিছানায়, কথন বা আসনেই কাত হইয়া পড়িয়া থাকি। রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে হাত মুথ ধুইয়া, ধুনি জালিয়া দাধন করিতে বসি। শেষরাত্রি পর্যন্ত নাম করিতে করিতে ভাবাবেশে, কথনও বা তন্ত্রাবেশে, আমার সময় কাটিয়া যায়। গ্রুজদেব আমাকে কত যে আননেল রাধিয়াছেন, প্রকাশ করিতে পারি না।

বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিদিন একই নিয়মে, সাধন ভজনে, মাতাঠাকুরাণীর দেবায়, আমার সময় জতিবাহিত হইতেছে; নিতা নৃতন নৃতন উৎসাহ-আনন্দে, সাধন ভজনের স্পৃহা আমার বৃদ্ধি পাইতেছে। রাত্রি শেষে মনে হয়—কতক্ষণে স্থ্য উদয় হইবে, কতক্ষণে নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া মায়ের চরণধূলি মন্তকে লইব; তিনি আমার মাথায় হাত বৃলাইয়া আশির্কাদ করিবেন; কতক্ষণে মায়ের চরণামৃত পাইব। স্থাছ ব্যঞ্জনাদি মাকে রালা করিয়া থাওয়াইব। বিশেষ বিশেষ পূজা উৎসবের দিনে, সকলের মনে, স্থানিয় হইতেই, যেমন একটা উৎসাহ আনন্দ প্রাণে থেলিতে থাকে, প্রতিদিনই, দিবদের প্রারম্ভে, আমার ভিতরে সেই প্রকার একটা উচ্ছাস আনন্দের তরঙ্গ উপস্থিত হয়। গুরুদেবের অসীম রূপাগুলে, মাতাঠাকুরাণীর প্রসন্ধতা ও আশির্কাদ লাভে যথার্থ ই আমি রুতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম। আমার প্রতি ঠাকুরের এই অসাধারণ দয়া, দর্কদা অরণ করিয়া, নির্জনে চীৎকার করিয়া কান্দিতে ইচ্ছা হয়; গুরুদেব যখন দয়া করেন, সমন্তই তথন অন্তকুল হয়। মাছ-সেবার কথা গুনিয়া, দাদারা দত্তই মনে আশীর্কাদ করিয়া আমাকে লিখিতেছেন—'সাধন ভজনে তোমার উন্ধতি হউক, তুমি স্থথে থাক।' আত্মীয় স্বজন, অভিভাবকগণ, পূর্বেধ বাহাবে আমার প্রতিবিরক্ত ছিলেন, এখন তাহারাও আমার উপরে পরম সন্তই; গ্রামবাসী বৃদ্ধ বাহ্মণেরা আমার প্রৈকি অন্তর্ভানের যথেই প্রশংদা করিতেছেন। বাক্ষ বলিয়া, এতকাল আমার উপরে বাহাদের আন্তরিক ঘণা ও বিদ্বে ছিল, তাহারাও এখন আমার সঙ্গে, ধর্মপ্রসঙ্গে আনন্দলাভ করিতেছেন। স্বক্ল

গুরুজনের স্নেহ মমতা ও আশীর্কাদ গুণে, নিত্য নৃতন উৎসাহ-উন্তমে, সাধন ভজন করিয়া ভিতরে একটা অপূর্ক শক্তি অহুভব করিতেছি। পরম আনন্দে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। গুরুজুকুপার অলোকিক নিদর্শন। ছোটদাদার রোগমুক্তি।

আমি পরিন্ধার অহতের করিতেছি, সদ্গুরুর কোন একটি সামান্ত আদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করিলেও, তাহাই হত্ত আকারে পরিণত হইয়া, বহদ্রবর্ত্তী শিয়ের চিত্তকেও, তাঁহার অনস্ক মহান্ ভাবের সহিত যোগ করিয়া রাখে। এই হত্ত, মাকড়সার জালের মত অতি হক্ষ হইলেও, উহাই অবলম্বন করিয়া, গুরু-কুপার প্রবল ধারা, তড়িত প্রবাহের মত বেগে আসিয়া, শিয়ের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, ইহা নিয়ত মনে হওয়াতে, গুরুদেব আমার প্রতিপ্রসন, এইরূপ ধারণা আমার বন্ধমূল হইতেছে। গুরুদেব আমার প্রার্থনা শোনেন, কাতরভাবে বলিলে বা জেদ করিয়া আবদার করিলে, তাহা তিনি পূর্ণ করেন; এইরূপ সংস্কার প্রাণে আসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহারই ফলে নিজের উপরে অভ্যন্ত বিশাস জন্মিয়াছে। কয়েকটি ঘটনাতে, এ বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইলাম, তাহার ছই চারিটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

কিছুদিন হয় ছোট দাদার পত্র পাইলাম। তিনি লিথিয়াছেন— 'হঠাৎ বুকে বেদনা হইয়া তিন দিন শয্যাগত আছি। পড়াশুনা আর করিতে পারিতেছি না; ভয়ানক যন্ত্রণা সর্বদা ভোগ করিতেছি। পরীক্ষা নিকট; এক একদিনে বিশুর ক্ষতি হইভেছে, এবার আর বুঝি পাশ করিতে পারিব না। তুমি আমার মললের জ্ঞ প্রার্থনা করিও।' ছোট দাদার পত্রধানা পড়িয়াই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'গুরুদেব ! ছোট দাদার দেহের যন্ত্রণা আমি দহু করিতে পারি না; অচিরে তাঁর রোগটি তুমি দয়া করিয়া আমার ভিতরে সঞ্চার করিয়া দাও। আমি অবিচলিত মনে, সম্ভষ্ট প্রাণে, রোগ শেষ পর্যান্ত ক্লেশ ভোগ করিব। এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেবকে শ্বরণ করিলাম, পরে, উভমের সহিত প্রাণায়ামের প্রতিদমে, রোগকল্পনায়, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, রেচকের সহিত নিজের স্বাস্থ্য ছোট দাদার ক্লুদেহে সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলাম। এই প্রকার অনক্রমনে, প্রাণপণে ধ্যান ও প্রাণায়াম করিতে করিতে বুকে আমার বেদনার অহুভব হইল। ক্রিয়ার সঙ্গে দঙ্গে এই ষন্ত্রণা ক্রমশঃ অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া উঠিল; তথন অন্তরে উৎসাহ পাইয়া, আগ্রহসহকারে পুন:পুন: কুছকপুর্বক দ্রতার সহিত উহা চাপিয়া, বুকে ধারণ করিতে লাগিলাম। অল্লকাল মধ্যেই ঠাকুরের ইচ্ছায়, অসহ মন্ত্রণায়, শরীর আমার অবদন হইল। আমি অমনই জন্ম গুৰু, জন্ম গুৰু, বলিতে বলিতে আদন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। তথনই ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম। যে দিন যে সময়ে আমার ভিতরে এই রোগের স্ঞার হইল, ছোট দাদাকে পরিষার করিয়া জানাইলাম। ছোট দাদার জ্বাতে ভাত হইলাম, সেই मिन हिक दमहे मभरतहे, छीहांच द्वमंना किया शिवारह, खांकिया अक्टमंद्वत नेता! खाँचिक मिन छहे প্রীড়া, আমায় ভূগিতে চুইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ছোট দাদার বি, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইল; পরীক্ষার তিন দিন পূর্বের, ছোট দাদা ভয়ানক জ্বে শ্যাগত হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি দোমবার বেলা ১টার সময়ে কোন প্রয়োজনে জৈনসার গ্রামে চলিয়াছি, রান্তায় ছোট দাদার পত্রথানা পাইলাম। ব্ঝিলাম, ঐ দিনই ছোট দাদার পরীক্ষা আরম্ভ। রোগমৃক্ত হইয়া ছোট দাদা হয় ত পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, এই চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; জৈনদার যাওয়ার অর্দ্ধপথে, একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলে, আমি বসিয়া পড়িলাম; ছোট দাদার আরোগ্য লাভ এবং পরীক্ষার শুভফলের জন্ম ব্যাকুল হইয়া, ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল একই অবস্থায় আকুল প্রাণে কান্দিলাম; বিপদ ঘটিল মনে করিয়া, নিজপায় হইয়া, ঠাকুরকে সব জানাইলাম। এই সময়ে ভিতরের ক্লেশে, হাহতাশে, মৃচ্ছিতপ্রায় হইলাম; কিঞ্চিৎ পরেই ঠাকুরের কুপায়ই ব্ঝিতে পারিলাম—'ঠাকুর ছোট দাদাকে দয়া করিবেন! ছোট দাদা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষাতে ছোট দাদা নিশ্চয় পাশ হইবেন।' আমি অমনি উঠিয়া জৈনসার গ্রামে চলিয়া গেলাম। পোটাফিসে বসিয়া, ছোট দাদাকে পত্ত লিখিলাম—'কোন চিন্তাই করিবেন না, গুরুদেব আপনার কল্যাণ করিবেন। নিশ্চয় পরীক্ষায় পাশ হইবেন। জ্বর বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে, কেমন আছেন লিখিবেন।' ছোট দাদা আমার পত্তের উভবে জানাইলেন—"পরীক্ষার দিনই ( সোমবারে ) পথ্য পাইয়া, অতি কটে পরীক্ষা দিতে চলিলাম; রাস্তায় অকমাৎ আমার ভিতরে একটা তেজ্ব যেন প্রবেশ করিল ; আমার আর কোন অন্থুখ নাই ; ভগবানের দয়ায় পরীক্ষা ভালই দিয়াছি।" ছোট দাদার পত্র পাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; গুরুদেবের অপরিদীম রূপা স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলাম।

### প্রকৃতিপূজায় ছুর্দ্দশা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় দান।

বাড়ীতে আদিয়া, গুরুদেবের আদেশ অনুষায়ী ব্রহ্মচর্ব্যের নিয়মগুলি যথামত প্রতিপালন করিয়া, দাধন ভজনে দিন রাত কাটাইতে লাগিলাম। গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীয়-স্বন্ধন এবং মুক্বিগণ, যাঁহারা এতকাল আমার উপর ব্যবহারিক অনাচারে বিষম বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও শতমুখে আমার স্থ্যাতি করিতে লাগিলেন। ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি দকল লোকই আমাকে দদাচারী, চরিত্রবান, ভদ্ধনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দূর গ্রাম্বাদী এবং পাড়াপড় দিগণও আমাকে তাঁহাদের শারীরিক, মানদিক এবং দাংদারিক নানাপ্রকার ত্রবস্থার ও ছর্ঘটনার কথা জানাইয়া, আলীব্রাদ চাহিতে লাগিলেন; ভগবানের কুপায় কেহ কেহ উৎকট রোগে, আপদে বিপদে নিক্তুতিলাভ করিয়া অহথা আমার নিকটে কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুদ্দিকে আমার প্রচুর প্রশংসা প্রচার হইয়া পড়িল। আমার প্রতি গুণারোপ নিভান্তই অনর্থক, এইসব ব্যাপারে আমার কোনই সংশ্রব নাই, ইহা পরিদ্ধার জানিয়াও, দাধারণের স্থতিবাদ আমার ভালই লাগিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দেখিতে লাগিলাম, যাঁহাদের ক্লেশ আমার প্রাণে স্পর্শ করে,

যাহাদের বিপদে আমি অভিভূত হই, আমি তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিলে, ঠাকুর তাঁহাদের শুভ করেন, উৎপাতের শান্তি করেন। এই দকল দেখিয়া আমার মনে হইল—কড়ায় গণ্ডায় নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছি, ভজন দাধনে দিনরাত অতিবাহিত করিতেছি। দশজনেও আমার চরিত্রের এবং অনুষ্ঠানের যথেই প্রশংসা করিতেছেন; স্কুতরাং সত্য সত্যই আমি ধল্ল হইয়াছি। এই প্রকার ভাব অন্তরে আসাতে, নিজের উপরে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মিল; ভাবিলাম ঠাকুরের অলৌকিক ঐশর্যের কণিকা, আমার ভিতরে দঞ্চারিত হইয়াছে; তাঁহার অসাধারণ কৃপায় এবার আমি যথার্থই নিরাপৎ হইয়াছি। এইরূপ সংস্থারে আমি ধীরে ধীরে গর্কিত হইয়া পড়িলাম; স্ফুর্ত্তি ও আনন্দ করিয়া দকলেরই সহিত নির্ভয়ে মিশিতে লাগিলাম। আমার চরিত্রে দাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়াতে নিঃসঙ্কোচে যুবতীরাও স্বেচ্ছামত সজনে নির্জনে আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আপন আপন প্রাণের কথা আমাকে বলিয়া আরাম পাইতে লাগিলেন।

এক দিন একটি পরমা স্থলরী, পূর্ণযৌবনা ব্রাহ্মণকতা আসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে আমাকে বলিলেন—"ভিতরের অসন্থ জালা আর আমি দহ্য করিতে পারি না, ভোমাকে মনে পড়িলেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালসায় অন্থির হইয়া পড়ি। আমার এই কামনার পরিভৃথি কর।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—'এক সময়ে ভোমার উপরেও আমার ভয়ানক লোভ ছিল। গুরুদেব তাহা এখন শান্তি করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি; চিরকালের জক্ত ওসব কার্য্যে বঞ্চিত হইয়াছি।' যুবতী বলিলেন—"ভা হ'লে আমার এইভাব যাহাতে নই হয়, ভাহার উপায় ব'লে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহু করিতে পারি না।" উহার ক্লেশের কথা গুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই লাগিল। আমি উহাকে আখাদ দিয়া বলিলাম—'তুমি নিশ্চিস্ত হও, নিশ্চয়ই আমি ভোমার শান্তির ব্যবস্থা করিব।'

এই ঘটনার পরে, যুবতী স্থবিধা পাইলেই আমার ঘরে আদিয়া বসিতেন; আমিও তাঁহাকে ধর্ম প্রাদেশ নানা দৃষ্টান্থে, সংঘমের উপদেশ করিতাম। কিন্তু অবদর পাইলেই, তিনি কাতরভাবে তাঁহার অদহ জালার নিবৃত্তির উপায় আমাকে জিল্ঞানা করিঁতেন। যদিও কামোন্মতা কামিনীর কমনীয় অদ্ধন্দর্শে দেবছুর্লভ ব্রন্ধচর্য্যের অতুলনীয় অমৃতফল, ইতিপ্র্রেই আমি হারাইয়াছিলাম তথাপি বর্ত্তমানে গুরুর কপায় কামশ্যু অচঞ্চল অবস্থায় অতিরিক্ত গব্বিত থাকাতে, আমি ভাবিলাম—শুনিয়াছি বিশুদ্ধ নির্দ্দর হদয়ে, নির্ব্বিকার কামশ্যু অবস্থায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতির রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিলে, তাহাতে কামিনীর কামের উপশম হয়, এবং উপাসকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল, আমি তাহাই করি না কেন ? যুবতীর অঞ্চম্পর্শ করিতেই আমার নিষেধ, কিন্তু দ্র হইতে পূজা করিতে আর দোষ কি ? আমি এই প্রকার স্থির করিয়া, তাঁহাকে আমার সঙ্কল্প জানাইলাম; রমণী সম্ভেট্ট মনে সম্মতা হইলেন।

মাঘ মাদের কোন এক পবিত্র তিথিতে, বিশেষ একটি কার্য্য উপলক্ষে, পাড়ার দমস্ত লোকই

আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। ঐ দিনই, এই কার্য্যের প্রশস্ত দিন মনে করিয়া, আমি সঙ্কল্ল অন্থ্যাবে শক্তিপৃক্ষার আয়োজন করিলাম। যজ্ঞ কাষ্ঠ সমেত ঘৃত, বিল্পত্র, অভুসী, জ্বা, অপরাজিতা, ধৃপ, ধুনা ও চল্দনাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দিবা দিপ্রহরে যুবতীর নিকট উপস্থিত হইলাম; সঙ্কেত মাত্র অভিপ্রায় অবগত হইয়া, জ্টমনে তিনি আমার অন্থগামিনী হইলেন; জনপ্রাণী শৃশ্য কোন এক নিভৃত স্থানে অবিলম্বে আমরা পৌছিলাম। পরে আদনে উপবেশন পূর্বাক, কামিনীকে কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিতে বলিলাম। তৎপরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, স্থিরমনে কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ করিলাম। অভঃপর অগ্নি প্রজ্ঞলিত করিয়া, একান্তভাবে নিজ ইইরূপ, প্রদীপ্ত ছতাশনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তথন জবা, অপরাজিতা এবং বিলপত্র ঘতে মিখিত করিয়া, <del>পাবিত্রীমন্ত্রে কয়েকবার অগ্নিতে আহতি দানে, হোম সমাপন করিলাম। পরে করজোড়ে ঠাকুরের</del> চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—গুরুদেব! আজ আমি বিষম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, এখন আমি হিতাহিত জ্ঞানশূ্য, মনোম্খী, মোহযুক্ত, ভোমার অভিপ্রায় কি, কিছুই আমি বুঝিতেছি না; তোমাকে আহ্বান করিলে তাহা তুমি জানিতে পার, তোমাকে কিছু বলিলে ভাহা তুমি শুনিয়া থাক, তাই ঠাকুর, আব্দ তোমাকে ডাকিতেছি, তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি; এ অবস্থায় যাহা কল্যাণকর তাহাই ব্যবস্থা কর। প্রকৃতি পূজা করি, ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, অকস্মাৎ কোন প্রকার বিগ্ন ঘটাইয়া এ চেষ্টায় আমাকে বাধা দাও ; আরও পাঁচ মিনিট কাল আমি অপেক্ষা করিব। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে, সহল্লমত শক্তি-প্জায় প্রবৃত্ত হইব। এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়া, একান্ত মনে ঠাকুরের পবিত্র মৃতি ধ্যান করিতে লাগি-লাম। পাঁচ দাত মিনিট নিব্দিয়ে অতীত হইল; এই দময়ে অধীরা রমণীকে, তিন চার হাত দ্রে স্থির-ভাবে অবস্থান করিতে বলিলাম। কামিনী আমার ইনিতাম্নারে প্রস্তুত অস্তরে অমনি উলন্দিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। তথন দেবীর অভীপিতা অত্সী, অপরাক্ষিতা, জ্বা, বিল্বদল অঞ্জলি প্রিয়া মন্তকে ধারণ করিলাম। পরে চণ্ডীর 'যা দেবী সর্বভৃতেষ্ মাতৃরপেণ সংস্থিতা, শক্তিরপেণ সংস্থিতা, শান্তিরপেণ দংস্থিতা,' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠিনাস্তর পুনঃপুনঃ নমস্বার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর নথাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিরভাবে মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—অকস্মাৎ উহার নাভিন্তর হইতে উক্ষয়ের মধ্যদেশ পর্যান্ত, গোলাকৃতি নিবিড় কাল ছায়ায় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িল; মধ্যাহ্নে প্রশস্ত স্ব্যালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। আচ্ছিতে গৌরাঙ্গীর অঙ্গবিশেষে মহাকালীর আবিভাব হইল। বছক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিয়াও, ঘন ক্বঞ্চ বর্ণের অন্তরালে দীপ্তিময়ী কাল বিজ্ঞলীর ঝিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া, আমার দর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। মন্তকের পূজাঞ্জলি, ভগবতীর চরণোদেশে নিক্ষেপ করিয়া, সাষ্টাক প্রণত হইয়া পড়িলাম। অভূত ভগবান গুরুদেবের লীলা! অভূত ভগৰতী যোগমায়ার খেলা ! কি দেখাইলে ! কি দেখিলাম ! শুন্তিত হইয়া আদনে বদিলাম। অবাক

হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। তথন দেখিলাম—বমণীর গৌর মুখমগুল রক্তিমাত হইয়া গুষ্ঠাধর ঈষৎ কিশিত হইতেছে; কুঞ্চিত নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্বক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন। উহার পানে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। উহার চঞ্চল কটাক্ষে,তড়িং বেগে আমার ভিতরে কামোতেজনার সঞ্চার হইল। বিচলিত অবস্থায় শহুট ভাবিয়া অবিলয়ে উহাকে সরিয়া যাইতে বলিলাম। যুবতী আমার কথায় বাক্যব্যয় না করিয়া হোমাগ্লিকে প্রণাম করিলেন। আশীর্বাদ করিলাম—'আমার যা হবার হোক্, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' অবিলয়ে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ত্র পরিধানান্তর নিজ্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। যুবতী চলিয়া গেলে পর, আমার ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম, কুন্তকাদিতে উত্তাক্ত ভাবের শান্তি করিতে অক্তকার্য্য হইলাম। অমনি বিপত্তি বৃথিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

এই তুঃদাহিদিক কার্য্যের দঙ্গে দঙ্গে আমার ত্র্দশার একশেষ আরম্ভ হইল। ভগবান গুরুদেবের অভিপ্রায় কি, জানি না। যুবতীর কাম বিকারের সম্পূর্ণ বিরাম হইল বটে, কিন্তু দিন দিন আমি কামাগ্নিতে দক্ষ হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, পরম দয়াল গুরুদেব অবলার অপূর্ব্ব সরলতা অবলোকন করিয়া, তাঁহার জালার শান্তি করিলেন, এবং আমার বিষম হরন্ত অমুষ্ঠানে, অভিরিক্ত স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতা দেখিয়া, কামপীড়িতা কামিনীর কামভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিলেন। আমি অহর্নিশি কামাগ্নিতে জলিয়া পুড়িয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিলাম। কিসে যে এ জালার শান্তি হয়, কি উপায়ে এ বিপদে রক্ষা পাই, সর্বাদা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে স্থির করিলাম—অস্থি মজ্জা অঙ্গার করিয়া দাধন করিব। দেই অফ্সারে আমি পরিমিত আহারের (এক 'থাবা' অন্নের) এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া ফেলিলাম। আহাবের চেষ্টায় সামান্ত সময় ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট কাল নিজন হুদ্দলে যাইয়া, সাধন করিতে লাগিলাম। শ্য়ন এককালে ত্যাগ করিলাম; নিদ্রা এক প্রকার উঠাইয়া দিলাম। সমূথে ধুনি জালিয়া, প্রাণপণে সাধনে রাত্রি শেষ করিতে আরম্ভ করিলাম। তন্ত্রাবেশের উপক্রম দেখিলে, একপদে দাঁড়াইয়া, কখন বা পদচালনা করিয়া, নাম করিতে করিতে রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অতিশয় নিমাবেশ হইলে, কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নিমা যাইতাম। তিন বেলা স্নান, অস্নু, কটু, মধুবাদি রদ ত্যাগ, এবং লোক-দক্ষ বর্জনাদি, সমস্তই থুব কঠোর ভাবে করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার অহেতুকী উত্তেজনার অনেকটা উপশম হইল বটে, কিন্তু পূর্বের অবস্থা কিছুতেই আর ফিরিয়া আদিল না। আচম্বিতে, অতীত ঘটনার ছবি অন্তরে উদিত হইয়া, আমাকে অস্থির করিতে লাগিল; আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। চারি দিক শৃত্য দেখিলাম; ঠাকুরের কুপা ব্যতীত আমার আর নিস্তার নাই ব্ঝিয়া, গুরুদেবকে এই কয়টি কথা লিথিয়া জানাইলাম—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীগোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলেযু —

শ্রীবৃদ্দাবন হইতে আপনার আদেশমত অযোধ্যায় যাইয়া তথায় প্রায় ছই মাস কাল ছিলাম। পরে বাড়ী আসিয়া এতদিন মাত্সেবায় কাটাইলাম। এতকাল বেশ আনন্দেই ছিলাম। আজকাল আমার জবদ্বা সমস্তই আপনি দেখিতেছেন, স্থতরাং লিখিয়া আর লাভ কি ? এ সময়ে আমায় যাহা করিতে হইবে, জবিলম্বে জানাইবেন। আমার মনের উপরে এখন আর আমার কোনও জধিকার নাই। দয়া করিয়া এ সময় রক্ষা করিতে হয় করিবেন। আপনি রক্ষা না করিলে, এ সময়ে আর আমার কোনও ভরদা নাই। ব্রহ্মচর্য্য, আপনারই বাক্যে, আপনারই দয়া ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়া লইয়াছি। এখন ব্রত নই হইলে, আমি দায়ী নহি। আমার প্রকৃতি পূর্বের জানিয়াই তো এই ব্রত দিয়াছেন!

**গেবক** 

শ্ৰীকুলদা।

পত্রথানা লেথার পরই, গ্রীরুন্দাবন হইতে একেবারে ৪ খানা চিঠি আমার নিকট আদিয়া পড়িল। আমিন্ধী হরিমোহন লিখিলেন—"ভাই, গুরুজী ভোমার পত্রথানা পড়িয়া অমনি হাত নাড়িয়া—'মা ভৈঃ! মা ভিঃ!' উল্লেখরে তিন বার বলিলেন। কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া 'হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্, কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরম্যথা' বলিয়া ভোমাকে অভয় দিয়া, পত্র লিখিতে কহিলেন; ভোমার জ্ঞাতকারণ লিখিলাম। নির্ভয় হও।" যোগজীবন লিখিলেন—"গোঁসাই ভোমাকে লিখিতে বলিলেন—'ঘদি বাড়ী থাক্তে অসুবিধা বোধ কর, সময়ে সময়ে গেঙারিয়ায় যাইয়া থাকিবে। ব্যস্ত হইও না। আমরাও শীভ্র যাইতেছি।"

এই প্রকার শ্রীধর এবং মাঠাক্রণও লিখিলেন—"তোমার প্রতি গোঁদাইয়ের অদীম কৃপা। কোন চিন্তাই নাই। নির্ভয় হও। আনন্দ কর।"

জানি না গুরুদের ইহাদের পত্রে কি অলৌকিক শক্তি প্রেরণ করিলেন। পড়িবার সময় প্রত্যেকের পত্রের প্রতি অক্ষরে নৃতন তেজ, নৃতন উৎসাহ, আশ্চর্যারপে আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যেই আমার মনের মলিনতা বিদ্বিত হইয়া, বিমল আনন্দ প্রবাহিত হইল। উৎসাহ, উজমের সহিত উৎফুল্ল অন্তরে আবার আমি জজনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেবের অদীম রুপা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। কবে আবার আমার দ্য়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন পাইব, আগ্রহ সহকারে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

# মায়ের আশীর্কাদ এবং গোঁদাই-চরণে আমাকে সমর্পণ।

অনেককাল পরে, এবার গলাসানের অতি তুর্নভ উৎকৃষ্ট (অর্দ্ধানয় ) যোগ পড়িয়াছে। পূর্ব্বক হইতে দহস্র দহল লোক গলাসানে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; মাতাঠাকুরাণীও এই প্রশস্ত যোগে গলাসান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারের বিশুর প্রতিবন্ধক দত্তেও, মাতাঠাকুরাণীকে গলাসানে পাঠাইব দক্ষর করিলাম। মাকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে ভরদা দিলাম। পশ্চিমাঞ্চলে সমস্ত ভীর্বগুলি, এই স্থযোগে মা'র দর্শন করিয়া আদিবার স্থবিধা হইবে। মাতাঠাকুরাণী ভীর্থদর্শনে যাওয়ার কয়েক

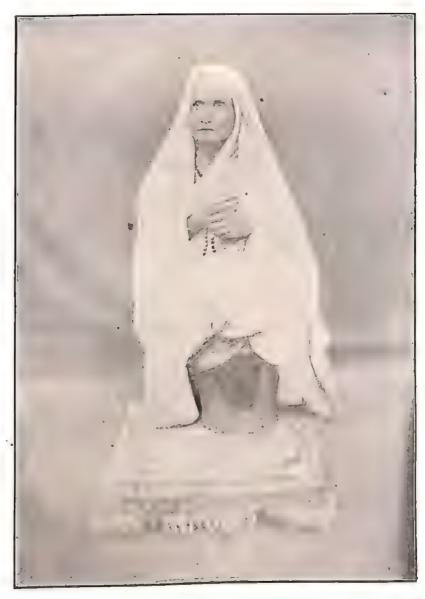

মাতাঠাকুরাণী — শ্রীযুক্তা হরস্কলরী দেবী।



দিন পূর্বের আমাকে বলিলেন—"আমি ভো তীর্থে চলিলাম, আবার করে দেশে আদিব ভারও নিশ্চয় নাই; এখন আমার শরীর বেশ হস্থ হয়েছে, তোরও শরীর এখন নীরোগ; পশ্চিম হ'তে এদে এবার ভোকে বিবাহ করাব " আমি তখন মাকে পরিফার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের নিয়ম এবং আমার ধর্মজীবন যাপন করিবার আকাজ্জা জানাইলাম। বিবাহ করিলে আবার আমার রোগগুলি দেখা দিতে পারে, ইহাও বুঝাইয়া বলিলাম। মা আমার সমন্ত কথা মনোযোগপূর্কক শুনিয়া বলিলেন— "তুই বিবাহ বা চাক্রী না কর্লে, সংসাবের কিছুই ঠেকে থাক্বে না। আমার আর আর ছেলেরা সকলেই ত সংসারী। তোর হুধের জন্মই তোকে বিবাহ কর্তে বলি, সংসার কর্তে বলি। তা তোর ভাল ना नांग (ल, पदकांद नांहे। मःमादि इथ नांहे; इथ (थटक जांनांहे दिनी। धर्म निष्म यि থাক্তে পারিস্, তা তো ভালই! তোর ইচ্ছা হ'লে ধর্ম কর্ম নিয়েই থাক্।"

আমি বলিলাম—'তুমি সন্তই হ'য়ে আমাকে অন্তমতি কর্লে, আমি গুরুদেবের নিকট থাক্তে পারি; তিনি আমাকে তোমার দেবার জন্ম পাঠাবার দময় বলেছিলেন—"না'র দেবা কর গিয়ে। সেবায় সম্ভষ্ট হ'য়ে, তিনি তাঁর কর্মা-বন্ধন হ'তে তোমাকে মুক্তি দিলে, আমার নিকটে

এসে থাকতে পার্বে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা ভোর দেবায় তো আমি থুব দস্কুট হয়েছি; আমার কর্ম থেকে তোকে আমি থালাদ দিলাম। বাড়ীতে থাক্লে ধর্ম কর্ম হয় না , গোঁদাইয়ের নিকটে গিয়ে থাক্। তাতে তোরও উপকার হবে, আমারও প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্বে।"

আমি বলিলাম - ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন—"সেবাদারা মাকে সন্তুষ্ঠ ক'রে অনুমতি আন্তে হবে; না হ'লে কোন প্রকার কৌশল ক'রে অনুমতি নিলে হবে না।" ষদি তুমি যথার্থই আমার দেবায় সম্ভষ্ট হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার ঠাকুরকে তুমি একবার জানাও। ধর্মার্থে আমাকে যদি তুমি তাঁর চরণে অর্পণ কর, আমার পরম কল্যাণ হবে, আর তোমারও পুত্র-দানের মহাফল লাভ হবে।'

মা বলিলেন—"আমি নিজে তো ধর্ম কর্ম কিছুই কর্তে পার্লাম না। তোরা যদি কিছু কর্তে পারিস্, তাতেও আমার উপকার হবে। তোর এই আকাজ্ঞায় আমি বাধা দিব কেন ? সম্ভুষ্ট হয়েই

গোঁশাইয়ের হাতে তোকে দিনাম।"

আমি বলিলাম-তা হ'লে তুমি আমার গুরুদেবকে এই ব'লে একথানা পত্র লেখ যে, 'আমার সর্ব্ব-ক্রিষ্ঠ পুত্রকে, ধর্মার্থে আপনার চরণে সমর্পণ কর্লাম। যাতে ওর ধর্মলাভ হয় আপনি তাই কর্বেন।

মা বলিলেন—"আচ্ছা কাগজ কলম নিয়ে আয়। এখনই আমার নামে গোঁসাইকে পত্র লিখে দে।" মা'র কথা গুনিয়াই আমি কাগজ কলম আনিয়া মা'র সমূবে রাখিলাম। মা, মেজবৌ-ঠাকুরাণীর ষারা নিম্নলিখিত পত্রধানা লিখাইয়া, শ্রীর্নাবনে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন-

স্বিন্যু নিবেদন্মিদং---

আমার দর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুলদা, আগনার আদেশমত বাড়ীতে আদিয়া, নানাপ্রকারে আমার দেবা গুশ্রমার দারা আমাকে বড়ই স্থবী করিয়াছে। আমি তাহাকে আর আমার কর্মপাশে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। ধর্মার্থে আমি শ্রীমান্ কুলদাকে সম্ভইচিত্তে সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। 'বিবাহাদি করিয়া সংদার করুক' উহার অবস্থা দেখিয়া আমি দেরপ ইচ্ছা করি না; স্থতরাং বাহাতে ধর্মলাভ করিয়া এবং আপনার অন্থগত থাকিয়া, শ্রীমান্ মনে সর্ব্বদা শান্তি পাইতে পারে, যে কোন প্রকারে হউক আপনি তাহা করিবেন। কুলদা যদি আনন্দে থাকে, তবেই আমি স্থেথ থাকিব। আপনার দক্ষে উহাকে রাখিলে, আমার মন সম্পূর্ণ স্থস্থ থাকিবে। ইতি—

নি:--শ্রীমান্ কুলদার মাতা।

পত্রধানা লেধাইয়া, মা আমাকে বলিলেন—'আমার ছুইটি কথা তুই মনে রাথিস্—(১) আমার মৃত্যুর পর একটি ভূজ্যি তুই ব্রাহ্মণকে দান করিস্। (২) আর যতকাল বেঁচে থাক্বি পেট ভ'রে ধা'স্।' আমি বলিলাম—'ভবিশ্বতে আমার অদৃষ্টে কত অবস্থাই তো ঘট্তে পারে; পেটভরা থাবার ধদি না জোটে?'

মা বলিলেন—'আমি আশীর্কাদ কর্ছি, পরমেখর তোকে আহারে কট কথনও দিবেন না।
চিরকাল তুই পেটভরা ধাবার পাবি। পেট ভ'রে ধা'স্; তাতে অন্তরাত্মা তুট থাক্বেন।'

আমি বলিলাম—'ভোমার মৃত্যুর সময়ে যদি আমি কাছে না থাকি, বছকাল পরে মৃত্যু সংবাদ পাই, এ সময় যদি হাতে আমার টাকা পয়সা বা চাউল ডা'ল না থাকে, তা হ'লে কি কর্বো ?'

ম। বলিলেন—'যদি তেমনই হয়, তা হ'লে বধন আমার মৃত্যু-সংবাদ পাবি, তথন স্থবিধা মত একটি ভূজ্যি ব্রাক্ষণকে দিলেই হবে। হাতে যদি কিছু না থাকে, ভিক্ষা ক'রে দিদ্।'

মা'ব কথা শুনিয়া, আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমার পরম কল্যাণের পথ মাডাঠাকুরাণী আজ পরিকার করিয়া দিলেন। সংসারে আসার উদ্দেশ্য মা'র ক্লপায়, আজই আমার সার্থক হইল। মা'ব দয়াতেই আমি গুরুদেবের বিমল শান্তিপূর্ণ তুর্লভ চরণ-রেণুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকিবার স্থােগ পাইলাম। জয় গুরুদেব। তোমার ক্লপা, সকল শুভ ও সোভাগ্যের মূল, ইহা যেন কথনই আমি না ভূলি, এই আশীর্বাদ কর্মন।

ঠাকুর শ্রীরন্দাবনে এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'তোমার মা এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁকে আর এখন বাড়ীতে রাখা কেন ? তাঁর সংসার ত শেষ হ'য়ে গেছে। এখন তোমার বৌ-ঠাক্রণদেরই সংসার। তাঁরাই এখন বাড়ী ঘর দেখুন, সংসার করুন। তোমার দাদাদের উচিত, মাকে এখন তীর্থে রাখা। কাশীতে বা শ্রীবৃন্দাবনে এখন তাঁকে বাস কর্তে দিলেই, তাঁর যথার্থ উপকার হয়। শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা কাশীই ভাঁর পক্ষে ভাল। তোমাদের এ বিষয়ে যতু করা উচিত।'

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি, মাকে সংসারের গোলমাল হইতে সরাইয়া কাশীতে রাথিবার প্রবল আকাজ্ঞা জন্মিয়াছিল। বড় দাদাকেও এজন্ম বিশেষভাবে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। এবার স্থয়োগ পাইয়া, বছ বিল্লবাধা দত্বেও ঠাকুরের কথা শরণ করিয়া মাকে তীর্থে পাঠাইলাম। মা স্কৃষ্থ শরীরে পশ্চিমে রওয়ানা হইলেন।

500

#### ছোট দাদার দীক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্তি।

মাতাঠাকুরাণীর পশ্চিমে যাওয়ার কিছুদিন পরেই, ছোট দাদা বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলেন। তুই একটা বিষয়ে ভাল লিখিতে পারেন নাই বলিয়া, পরীক্ষার স্কুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হট্যা, অতিশয় উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বলিতে লাগিলেন—"এবার পরীক্ষায় পাশ না হইলে আত্মহত্যা করিব।" আমি জেদ করিয়া ছোট দাদাকে বলিলাম—'আমি আপনার পাশের জন্ম গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি। গোঁসাই নিশ্চয়ই আপনাকে পাশ করিয়া দিবেন।' ছোট দাদা বলিলেন—"গোঁসাইয়ের তেমন কোন অলোকিক শক্তি আছে, আমি বিখাস করি না। আছো যদি তাই হয়, তবে আমি একটা 'প্রবলেম' (problem) দিই, গোঁদাই তাহা ( solve ) ক'বে দিন দেখি।" আমি ছোট দাদার এ সকল কথার কোন সত্তর দিতে পারিলাম না। ছোট দাদা, গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁকে যোগ দাধন পুতকধানা পড়িতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন—"ব্রান্ধ-ধর্মের মতের দলে যাহা মিলে না, তাহা কুদংস্কার। আমি ওদৰ কিছু মানি না। গোঁদাইকে ধার্মিক ব'লে মনে করি, কিন্ত তাঁর শিল্পগুলির কিছু হয়েছে বলে বিখাদ করি না।" আমি ছোট দাদার কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া বহিলাম। পরে কথায় বার্তাগ স্থবিধা পাইলেই, গোঁসাইয়ের মহিমা ধীরে ধীরে বলিয়া, তাঁর দিকে ছোট দাদাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গোঁদাইয়ের নানা প্রকার অদাধারণ অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতেই, হোট দাদার, গোঁসাইয়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তি আদিয়া পড়িল। তথন আমি গোঁদাইয়ের নিকটে ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে প্নঃপ্নঃ অন্বোধ করিতে লাগিলাম। দীক্ষার প্রয়োজন কি, এই বিষয়ে তিন চার দিন তর্কবিতর্ক আলোচনার পরে, ছোট দাদা বলিলেন— "আচ্ছা, যদি এবার আমি পরীক্ষায় পাশ হই, গোঁদাইয়ের নিকটে দীক্ষা লইব। আমিও আগ্রহের সৃহিত ছোট দাদার পাশের থবরের অপেক্ষায় রহিলাম। কিছু দিন পরে, ছোট দাদা পাশ হইয়াছেন, ধবর পাইলাম। তথন ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ছোট দাদা «বলিলেন—"গোঁদাইয়ের কাছে দীক্ষা নিব যথন বলিয়াছি, তখন নিবই; কিন্তু এখনই যে নিব, এমন কথা ত আমি বলি নাই। এখন আমার শরীর অহুস্থ; শরীর স্থুষ্থ হউক পরে নিব। আমি ব্লিলাম—"আমি কত অস্থস্থ ছিলাম তা তো দ্বই জানেন, গোঁদাইয়ের ক্নপায় এখন দম্পূর্ণ আবোগ্য হইয়াছি। আপনিও দীকা নিলে স্বস্থ হইবেন।"

ছোট দাদা বলিলেন — "যোগ দাধনের বেদকল নিয়ম আছে, আমি তাহা এখন প্রতিপালন করিতে পারিব না।"

আমি কহিলাম—"আপনি যাহা প্রতিপালন করিতে না পারিবেন, এমন কোন নিয়ম কখনই গোঁদাই আপনাকে আদেশ করিবেন না।"

শেষ কালে ছোট দাদা স্বীকার করিলেন, গোঁসাই গেণ্ডারিয়ায় আসিলেই, তাঁহার নিকটে যাইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

### মাতা যোগমায়াদেবীর তিরোভাব। লালজীর দেহত্যাগ।

বড় দাদার পত্রে অবগত হইলাম 'মাঠাক্কণ যোগমায়াদেবীর প্রীর্দাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১০ই ফাল্কন, ১২৯৭ সাল, মাঘী শুক্লা ত্রেরাদশী তিথিতে, একদিনের ওলাউঠাতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর এই সংবাদ, যোগজীবনের দারা দাদাকে জানাইয়াছেন।' হঠাৎ এই ধবর পাইয়া আমি বড়ই অবদন্ন হইয়া পড়িলাম। প্রীর্দাবন হইতে মাঠাক্কণ আর ফিরিবেন না, সেই স্থানেই থাকিয়া ঘাইবেন, ঠাকুরের ও মাঠাক্কণের কথার ভাবে, বছবার এই প্রকার দন্দেহ মনে জমিয়াছিল। কি ভাবে, কি অবস্থায় মাঠাক্কণ দেহ রাথিলেন, বিস্তারিতরূপে জানিবার জন্ম বাস্ত হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে আবার সংবাদ পাইলাম, জীবনুক্ত জাতিশ্বর গুকুলাতা লালবিহারী বস্থ, প্রায় ঐ সময়েই, একদিন স্বেক্তাক্রমে, অক্সাৎ গেগুরিয়া অন্ধকার করিয়া পরমধানে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সকল তৃঃসংবাদে এবং আরও তৃ' একটি উদ্বেগজনক কারণে, আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। আমি প্রীর্দাবনে যাইব সঙ্কল করিয়া, ঠাকুরকে অভিপ্রায় জানাইলাম। ঠাকুর, যোগজীবনের দারা উত্তর দিলেন—'শীভ্র আমি গেগুরিয়ায় যাইতেছি। স্থ্বিধা বোধ করিলে এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।' পত্র পাইয়া আমি অবিলম্বেই গেগুরিয়ায় যাইব স্থির করিলাম।

# ছোট দাদার দীক্ষা ও বিস্ময়কর ঘটনা। নানা প্রশ্ন।

শেষ রাত্রে আদনে থাকিয়াই আমার প্রাণ অভিশয় অন্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় ১২৯৭ দাল, ১৪ই চত্র; আদিয়াছেন, বারংবার মনে হইতে লাগিল। অতাই ঢাকা পঁছছিব সঙ্কল্প দিতীয়া তিথি, গুজুবার। করিলাম। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া, ছোট দাদাকে আমার সঙ্গে গেণ্ডারিয়ায় বাইতে বলিলাম। তিনি অনিচ্ছাপূর্বক রাজী হইলেন। এক মাদের মত চাউল, ডা'ল, লবণ, লঙ্কা, তৈল, স্বত ইত্যাদি আহাবের সমস্ত দামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরে বেলাপ্রায় দশটার সময়ে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। মজুরের অভাব বশতঃ গুকুভার গাঁঠরিটি আমাকে বহন করিতে না দিয়া, ছোট দাদা ক্রমণরীরে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন। তিন চার মাইল রান্ডা চলিয়া, আমরা সেরাজদিঘার 'গহনায়' (থেয়া নৌকায়) উঠিলাম। বেলা অপরাত্ত্বে সন্ধ্যার কিঞ্ছিৎ

পূর্বে গেণ্ডারিয়ায় প্রছিলাম। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত हरेशांहे थवत भाहेनांम-गठ कना ठीकूत **षाध्य षानिशा**हिन। पृत हहेट दिनियांम, লোকে লোকারণ্য। ঠাকুর আমগাছের তলায় বদিয়া আছেন। পূর্ব ভুঞ্চির কথা এ সময়ে পুনঃপুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাই বহু জনতার ভিতরে, ঠাকুরের নিকটে যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। পণ্ডিত দাদার কুটারে, বিষয় অস্তরে, বসিয়া রহিলাম। কিছক্ষণ পরে, ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া, দক্ষিণ দিকে পুছরিণীর ধারে প্রস্রাব করিতে গেলেন: তথন সকল লোক আমতলা হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি উহাই উপযুক্ত অবদর বুঝিয়া, ছোট দাদাকে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইলাম। ঠাকুর হাত মৃথ ধুইয়া ষেমনি নিজের পায়ে জল ঢালিতেছিলেন, ছোট দাদা অমনি অজ্ঞান-তিমিরাস্ক্রস্ত জ্ঞানাঞ্চনশলাক্যা। চক্ষ্ক্রীলিতং যেন তল্মৈ প্রীগুরবে নম:॥ এই মন্ত্র অক্টভাবে আওড়াইতে আওড়াইতে ঠাকুরের চরণে গিয়া পড়িলেন। পরে করজোড়ে 'আমার প্রতি কি আজা হয়' মাত্র বলিয়া কাঙ্গালের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর, ছোট দাদার দিকে চাহিয়া "কোথায় আছ ? কবে এসেছ ?" জিজ্ঞাদার পর, উত্তরের অপেকা না করিয়াই বলিলেন— আচ্ছা তুমি যাও, আমি কুলদাকে বল্ব এখন। হোট দাদা পুনরায় ঠাকুরকে নমন্বারতির চলিয়া আদিলেন। আমি কিঞ্ছিৎ দ্রে, বুক্ষের আড়ালে অবস্থানপূর্বক এই সমস্ত দেখিলাম। ঠাকুর নিশ্চয়ই ছোট দাদাকে কুপা করিবেন মনে করিলাম, এবং অবিলয়ে ছোট দাদার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভরদা দিতে লাগিলাম।

তিন বংসরের মধ্যে ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখেন নাই। বছ লোকের ভিতরে কোন সময়ে দেখিলেও, 'আমার দাদা বলিয়া' পরিচয় পান নাই। ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখিয়াই কি প্রকারে চিনিলেন এবং আমি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়াছি কিরুপে তিনি জানিলেন, এ সকল ভাবিয়া, ছোট দাদা বড়ই বিশ্বিত হইলেন। অল্লগণ পরেই, আমতলায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িলাম। ঠাকুর আমার প্রতি থ্ব স্নেহের সহিত দৃষ্টি করিতে করিতে বলিলেন—'তোমার দাদাকে কুঞ্জের বাড়ী নিয়ে এস। এখনই তাঁর দীক্ষা হবে।'

ঠাকুরের আদেশ মত, আমি অমনি ছোট দাদাকে লইয়া ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ছোট দাদা, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ বাড়ীর পূবের-ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের কোন লোক ঘরের নিকটে না আদে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ঠাকুর আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দাধনপ্রাপ্ত বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আদিয়া, ঘরের ভিতরে বাহিরে যথায় তথায়, উৎফুল্ল মনে বিদিয়া পড়িলেন। আজ দীক্ষা প্রার্থী কত লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরিচিতের মধ্যে কুল্প বাব্র পরিবার্স্থ কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং বিদ্বিম নামে একটি কায়স্থ বালক, ছোট দাদার সহিত ঠাকুরের সম্মুখে সাধন লইতে

বিদিয়াছেন দেখিলাম। ধূপ, ধুনা, চন্দন, শুগ্ শুলাদির হুগদি ধ্মে ঘর পরিপূর্ণ ইইল। ঠাকুর নীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাধনের নিয়ম প্রণালী উপদেশ করিয়া, ঠাকুর যথন প্রব, প্রহলাদ, নারদাদি সর্বপ্রেপ্ত ভগবৎ-ভক্তগণের কলিজার বন্ধ মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, তথন অভূত মহাশক্তির তরক উঠিয়া সকলকেই কম্পিত করিয়া তুলিল। ঠাকুর প্রাণামামের প্রকরণ দেখাইয়া 'জর গুরু !' 'জয় গুরু !' বলিতে বলিতে বাহ্য সংজ্ঞাশ্য হইলেন। তথন ঘরের অন্মরে বাহিরে সকলেরই ভিতরে এক মহাকাণ্ড আরম্ভ হইল। গুরুভাতা-ভগ্নীরা নানা ভাবে অভিতৃত হইয়া, মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুদ্দিকে বহু লোকের হাসি কায়ার বিচিত্র রোল উঠিল। ছোট দাদা এই সময়ে চীৎকার করিয়া, 'অথগুমগুলাকারং' এবং 'অজ্ঞান-তিমিরাক্ষয়্য' মন্ত্রদয় বারংবার পড়িতে পড়িতে, ঠাকুরের চরণতলে লুটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে গদগদ খরে বলিতে লাগিলেন—"আহা! আহা !! আহা !!! কি চমৎকার! কি চমৎকার!! আজ সত্যযুগের ধ্বজা আকাশে উড়ল, আজ হ'তে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল, আহা দেখ! কত যোগী, কত থামি, কত দেব দেবী, আজ সত্যযুগের নিশান হাতে ল'য়ে, নভোমগুলে আননন্দে মৃত্য করছেন; মহাপুরুষণা আজ পৃথিবীর সর্বত্র মৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। এরূপ শুভদিন আর হয় না। পাঁচশজন বৌদ্ধ যোগী লামাগুরু এ স্থানে উপস্থিত। সংসারের কল্যাণ কর্তে আজ এই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতরণ কর্লেন। আজ মহা আনন্দের দিন। ধস্য ! ধস্য !! ধন্য !!! খন্য !!! ।

ঠাকুর ভাবাবেশে এই সকল বলিতেছেন, অকশাৎ একটি অন্নবয়স্কা বালিকা, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ভাববিহ্বল অবস্থায় করজোড়ে পুন:পুন: ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গদগদ স্বরে তিব্বতী ভাষায় ঠাকুরের স্তব শুভি করিতে লাগিলেন। পরে এক একবার সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্থলিসক্ষেতপূর্বক ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে বিবিধ ভাষায় অসামাগ্র তেন্ধে অর্দ্বদীবাপী লোকবিশ্ময়কর বক্তৃতা করিলেন। ভাষা সম্পূর্ণ অক্তাত বলিয়া, যদিও উহার একটি শব্দেরও অর্থ ব্যালাম না, কিন্তু তেজস্বিনীর তেজ্যপূর্ণ প্রত্যেকটি শব্দের প্রভাবে, ভিতরে এক চমৎকার শক্তির প্রবাহ চলিতে লাগিল। বক্তৃতার মুগ্ধকরী শক্তিতে সকলেই প্রায় স্তন্তিত হইয়া রহিলেন। এই প্রকার অসম্ভব ব্যাপার জীবনে আর কথনও দেখি নাই। শুনিলাম, বালিকাটি কুন্ধবাবুর শ্রালিকা, নাম অবলা; ইনিও অন্তই দীক্ষা লাভ করিলেন। জীবনে কথনও ইনি তিব্বতী ভাষা শ্রবণ করেন নাই। কি প্রকারে ইনি অজ্ঞাত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিলেন, জানিবার জন্ম একাস্ত কৌত্হল জিমিল।

দীব্দার পরে, ঠাকুর সকলকে ধীরে ধীরে শান্ত ও স্থস্থির করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইলেন। ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও চলিলাম। ভাবাবেশে বিভোর অবস্থায় গুরুত্রাতারা ঢুলিতে ঢুলিতে আশ্রমে যাইয়া এক একজনে এক একস্থানে বিসন্ধা পড়িলেন। তু' চার জনার সঙ্গে ঠাকুর কোঠা-ঘরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি ছোট দাদাকে সঙ্গে লইয়া এ ঘরের বারেন্দায় গিয়া বিদিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে গুরু ভালালৈর কথাবার্ত্ত। হইতে লাগিল। কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র দশ এগার বংসরের বালক ফণিভূষণ, ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলেন—"দীক্ষার সময়ে বৃট বৃট করে উনি ষে অতক্ষণ বল্লেন, ওঁর ভিতরে কি কোনও প্পিরিট, (প্রেতাত্মা) প্রবেশ করেছিল? কি যে বল্লেন, কিছুই ত বুঝ্তে পারলাম না।"

ফণীর কথা শুনিয়া, ঠাকুর একটু হাদিয়া বলিলেন, — "যে সকল বৌদ্ধ যোগী দীক্ষা স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। তিনি তিববতী ভাষায় বল্লেন, তাই তোমরা কিছু বুঝ্তে পার্লে না।"

ফণী বলিলেন—'আপনি ত ঐ ভাষা জানেন না। আপনি ব্ঝিলেন কিরপে ? অক্তের ভাষা বোঝবার কি কোন সাধন আছে ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধনেই সব হয়। শুধু সঙ্কেতটি জানা থাক্লেই হ'লো। সঙ্কেতটি এই, কারো ভাষা বুঝতে ইচ্ছা হ'লে সুযুমাতে প্রবেশ ক'রে, সন্থিৎ শক্তিতে মনটিকে স্থির রেখে শুন্তে হয়। এরপে করলে, শুধু মান্নুষের কেন, সমস্ত জীব জন্তু, পক্ষী, বৃক্ষ লতারও ভাষার অর্থ অবগত হওয়া যায়। যখন সেই অবস্থা হবে, চেষ্টা কর্লেই বুঝুতে পার্বে।"

ঠাকুর এইপ্রকার আরও অনেক তত্ত্বের কথা বলিলেন। আমি সে দকল কথা কিছুই পরিষ্কার ব্যালাম না। কতক্ষণ রোয়াকের উপরে বিদিয়া, বাহিরে চলিয়া আদিলাম, দেখিলাম কোথাও গুকলাতারা তু' চারজনে মিলিয়া আনন্দে ভজন গান করিতেছেন, কোথাও বা কেহ কেহ নীরবে বিদিয়া নামানন্দে মগ্ন আছেন; আশ্রম আজ লোকে পরিপূর্ণ। দকলেই প্রফুল মনে নানাপ্রকার অবস্থায়, আলাপ আলোচনায় গান দঙ্কীর্তনে, নির্জ্জন ভজনে, পরমানন্দে দময় কাটাইতেছেন; ভগ্ন আমারই ভিতরে বিষম শুক্তা। আমি অস্থির হইয়া একবার গুক্লাতাদের কাছে, আবার ঠাকুরের নিকটে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অহেতুকী শুক্তার জালায় প্রাণ আমার ছট্ফট্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অস্থিরভাবে ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম—'দকলেই ত আপনার। আজ দকলের প্রাণে আনন্দ দিয়া, শুধু আমাকে শুক্তার জালায় পোড়ায়ে মার্ছেন কেন? এ জালা কিদে যাবে?'

ঠাকুর বলিলেন "যার পক্ষে যেটি কল্যাণকর ভগবান তাকে তাই দিচ্ছেন। বহুভাগ্যে মানুষের ভিতরে এই শুদ্ধতা আসে। ব'সে স্থির হ'য়ে গিয়ে নাম কর। ও সব দিকে লক্ষ্য রেখো না; নাম কর্তে কর্তেই উহা চ'লে যাবে।" আমি কহিলাম-- 'আমার ভিতরটি দরদ ক'রে দিন, ব'দে গিয়ে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন—"যার পক্ষে যা কুপথ্য, রোগী চাইলেই কি ডাক্তার তা দিয়ে থাকেন ? একটু স্থির হও, নাম কর যেয়ে।"

আমি আর কিছু বলিতে দাহস পাইলাম না। বারান্দার ছোট দাদার কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

### ঞীর্ন্দাবনের রক্ষ ছেদনে ব্রাহ্মণোচ্ছেদ।

রাজি প্রায় দিপ্রহর পর্যান্ত, গুরুজাতাদের নিকটে, ঠাকুর শ্রীর্ন্দাবনের গল্পাদি করিলেন। ভিতরে বাহিরে বহুলোক বিদিয়া তাহা গুনিতে লাগিলেন। মহাপুরুষেরা কত স্থানে কত ভাবে অবস্থান করিছেছেন বলা যায় না। শ্রীর্ন্দাবনের রজলাভ মানদে, মহা মহা সিদ্ধমহাত্মারা বর্ত্তমান সময়েও নানার্ত্তপে তথায় রহিয়াছেন। এ বিষয়ে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক কুঞ্জে, স্থুন্দর একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের কণ্ডা ঐ বৃক্ষটিকে কেটে ফেল্তে অধীনস্থ লোকদের আদেশ কর্লেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি বৈশ্বব বেশধারী ব্রাহ্মণ, তাঁকে এসে বল্ছেন—'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে বছকাল্যাবং আছি। শ্রীবৃন্দাবনের রক্জলাভে ধত্য হওয়ার মানসেই, আমার বৃক্ষরূপ ধারণ। তুমি বৃক্ষটিকে ছেদন ক'রে কখনও আমাকে এই রক্তস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত্ত ক'রো না। তুমি ওরূপ কর্লে আমাকে আবার জন্মাতে হবে, তাতে তোমারও শুভ হবে না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মনে ক'রে, তুমি আমার এই অন্থরোধ অগ্রাহ্য করো না। তোমার বিশ্বাসের জন্ম, কাল প্রত্যুয়ে আমি বৃক্ষের নীচে একবার দাঁড়াব; ইচ্ছা কর্লেই আমাকে দেখ্তে পাবে।' পরদিন ভারে বৃক্ষের নীচে পণ্ডিতজী যথার্থই একটি ব্রাহ্মণকে দেখ্তে পেলেন কিন্তু, তাতেও তাঁর বিশ্বাস হ'লো না। গ্রাহ্যই কর্লেন না। তিনি বৃক্ষটিকে কাটালেন। যাঁরা এ সব কথা শুনেও বৃক্ষটিকে কাট্লেন, ওলাউঠা হ'য়ে তাঁরা মারা গেলেন। পণ্ডিতজীর স্ত্রী পুত্রাদিও কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ রোগে মারা পড়্লেন। পণ্ডিতজী বৃন্দাবনে দর্শনশান্ত্রে মহা বিদ্বান্ ব'লে, বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধিশুনি লোপ পেয়ে, হাবা হ'য়ে ব'লে, আছেন। প্রের্বে সকলেই তাঁকে কত সন্মান কর্তেন, কিন্তু এখন কেউ তাঁকে আর গ্রাহ্য করেন না।"

ঠাকুরের মুখে এই প্রকার অনেক কথা শুনিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

### গোঁদাইয়ের মুখে জীরন্দাবনের কথা।

সকালবেলা শৌচান্তে, স্থান তর্পণ সমাপন করিয়া প্বের-ঘরে, ঠাকুরের নিকটে ষাইয়া বসিলাম।
রাত্রিতে আমরা কোথায় ছিলাম, কোনও প্রকার অস্কবিধা হয়েছে কি না,
ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে আমাদের
রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি, ঠাকুরকে জানাইলাম। লোকের ভিড় কমিয়া গেলে,
আত্রমের দক্ষিণের চৌচালায় ঠাকুর আমাদিগকে থাকিতে বলিলেন। ছোট দাদা আত্রমেই হু' বেলা
আহার করিবেন, আর আমি অপরাত্নে এক বেলা প্র্ববৎ স্থপাক আহার করিব, ইহাই ব্যবস্থা হইল।
ছোট দাদার কথা তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন—"আশ্চর্য্য! খুব সৎপাত্র, এরূপটি বড়ই ফুর্লভ।
দীক্ষামাত্রই মুহুর্ত্রমধ্যে গুরুনিষ্ঠার দিক্টি, ওঁর খুলে গেছে। এরূপ বড় দেখা যায় না।"

আজ অপরাকে নারায়ণগঞ্জ হইতে বৈফব ধর্মাবলম্বী একটি ব্রাহ্মণ, ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভূ! শ্রীর্ন্দাবনে অভূত কি কি দেখিলেন ? শুন্তে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, সেখানে সকলই অন্তুত! শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সমস্তই অন্ত প্রকার। অন্ত কোন স্থানের সহিতই উহার ভূলনা হয় না । সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপত্র সকল নিয়মুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল, লতার মত রজসংলগ্ন হ'য়ে আছে। দেখলে পরিষ্কার মনে হয়, সাধু বৈষ্ণব মহাত্মারই ব্রজরজ পাবার জন্ম, বৃক্ষাকারে রয়েছেন। আপনা আপনি বৃক্ষে দেব দেবীর মূর্ত্তি পরিষ্কার রূপে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হ'ছে। কোথাও 'রা' কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হ'য়ে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ সকল স্বাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি।"

বৈষ্ণবাট জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! এ সকল কি সকলেই দেথ্তে পায় ? না আপনিই মাত্র দেখতে পেয়েছিলেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ দব সকলেই দেখেছেন। কালীদহের উপরে বহু প্রাচান একটি কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছেন; তাঁর শাখায়, প্রশাখায় 'হরেকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পরিদ্ধার রূপে লেখা রয়েছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে দেখে আস্তে পারেন। বন পরিক্রমা সময়ে, একদিন একটি বনের ধারে ব'সে আছি, সম্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে, হাতে তুলে নিলাম; চেয়ে দেখি, দেবনাগর অক্ষরে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লেখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান কর্তেই বৃক্ষটিকে পেলাম, তখন একে একে ভারত পণ্ডিত মশায় ও সতীশ প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, সকলকে ডেকে দেখালেম্;

সকলে একই প্রকার নাম, বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান কর্লে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।"

"পরিক্রমার সময়ে আর এক দিন একটি বনের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। শুন্লাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদম্ব বৃক্ষের পত্রে 'দোনা' প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও ভগবান সেই লীলার নিদর্শন সময়ে সময়ে ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, খুঁজে হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখতে পেলাম না। পরে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার ক'রে, কাতরভাবে সকলে ব'সে আছি, চেয়ে দেখি সুম্মুখেই একটি কদম গাছের পাতা, দোনার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটে যেয়ে দেখি, বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই দোনার আকার। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় দোনা দেখলেন।"

"চরণপাহাড়ীতে যেয়ে দেখ্লাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু বাছুর এবং মনুষ্যের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী ধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হ'তো, সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ধেনু, বংস ও রাখাল বালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তরে অন্ধিত হ'য়ে পড়ল। আজও সে সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিকার রয়েছে। দেখলেই পরিকার বৃঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোদা নয়। ওক্লপটি মনুষ্যের ঘারায় কখনও হ'তে পারে না।"

এ সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সহর হইতে দলে দলে স্থলের ছাত্র এবং বাৰুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিলাম।

সন্ধার সময়ে আমগাছের তলে, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শুনিয়াছিলাম, প্রায়ই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে, আশ্রমের বুড়ো লাল কুকুরটির মহাভাব উপস্থিত হয়। আজ বুড়োকে সঙ্কীর্ত্তন কালে, ভাবাবেশে সংজ্ঞা শৃত্ত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। 'হরেক্ক' নাম বছক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বুড়োর কানে বলিতে বলিতে তাহার চৈত্তা লাভ হইল।

### र्गामाहरात करे। ७ म्छ।

শীর্দাবনে ঠাকুরের মন্তকে মহাদেবের যে শিরোবন্ত সর্বদা জড়ান থাকিত, এথন আর তাহা

১৬ই চৈত্র, ১২৯৭।

মন্তব্য সন্তব্য দিখিতেছি। পশ্চাদিকে বেণীর আকারে, একটি জটা পৃষ্ঠদেশে

শংবান; ব্রহ্মতাল্র চতুর্দিকের চুলের গাঁথ্নিতে অপর একটি মুন্দর জটা। সর্বশুদ্ধ ঠাকুরের মন্তবে

পাঁচটি জটার স্থাই হইয়াছে। সম্থে বড় জটাটির বিস্তৃত অগ্রভাগ নৃত্যকালে আশ্চর্য্য প্রকারে ঠাকুরের কপালের উপরে যথন দাঁড়াইয়া উঠে, তখন মহাদেবের শিরোফণীর কথা মনে হয়। আবার সমাধি সময়ে ঐ জটাটিই যথন বামে হেলিয়া কিঞ্চিৎ তুলিয়া মন্তকোপরি অবস্থান করিতে থাকে, তখন দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ময়র শিথার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রাণে আসিয়া উদয় হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক জটা এত স্থানর, এত মনোহর কোথাও দেখি নাই। ঠাকুরের শরীরের বর্ণ বেশ পরিক্ষার, কিন্তু হস্ত পদ ও ম্থমগুল অপেক্ষাকৃত কাল। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীকৃন্দাবনে শীত অত্যন্ত বেশী। গায়ে সর্বদা 'আল্খাল্লা প'রে থাক্তাম। যে স্বস্থান খোলা থাক্তো, শীত লেগে তাহাই কাল হ'য়ে গেছে।'

#### শ্রীরন্দাবনের ব্রজবাদী।

আরু একটি ভদ্রলোক ব্রজভূমির নানা প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিলেন—'শ্রীরুলাবন অপ্রাক্কভই হউক, আর যাহাই হউক, সেথানের লোকগুলি কিন্তু বড় ভয়ানক। টাকা টাকা করিয়া যাত্রীর উপরে যে বিষম অত্যাচার করে, তাহা শুনিয়াই ত প্রাণে আদ উপস্থিত হয়।' ঠাকুর বলিলেন—"টাকার জন্ম ব্রজবাদীরা নরহত্যাও করেন, এরূপ ঘটনা কয়েকটি শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যথার্থ ব্রজবাদী কি না, বলা কঠিন। আগ্রা, দিল্লী, জয়পুরাদি নানাস্থানের অনেক লোক, তিন চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে বাস কর্ছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী ব'লে পরিচয় দেন। লোকেও তাঁদের ব্রজবাসী ব'লেই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীগ্রামে ঘুর্লে যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা দেখে মুয় হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসী যাত্রী যজমানদের দুংপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেন, তাঁরা ঐ টাকার দ্বারায় কি করেন তাও ত দেখতে হবে। বন পরিক্রমার সময়ে সহস্র সহস্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ পোষণ তাঁরাই ত করেন। অর্থ তাঁরা জ্বমা করেন না। তোমাদের হ'তে টাকা নিয়ে, তোমাদেরই সেবা করেন। পূর্ব্বে ব্রজবাসীরা আহারের অভাবে অর্থের অন্টনে কোথাও ঘোরাঘুরি কর্তেন না। যাত্রীর উপরেও তাঁহাদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমাদেরই ত্র্ব্যবহারে এখন তাঁদের এই ত্র্দিশা।"

যে লালা বাবুর নাম কীর্ত্তন করিয়া, আজ সমস্ত বাঙ্গালার লোক ক্কভার্থ হইতেছেন, তিনিও এক সময়ে কিরূপ ছিলেন ? পরে, শ্রীধাম বাসের গুণে, ভগবৎ ক্লপায় কত তুর্লভ অবস্থা লাভ পূর্ব্বক জন সাধারণকে স্তন্তিত করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুর তাহা বলিতে লাগিলেন—

"প্রথম অবস্থায় লালা বাবু, আর দশ জন জমাদার যেমন, তেমনই ছিলেন। ব্রজ-বাসীরা ভোলা। ভাং ও লাড্ডু পেলে তাঁরা আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের প্রম

আনন। লালা বাবু ইহা দেখে তাঁদের খুব ভাং ও লাড্ডু খাওয়াতে লাগ্লেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত লিখিয়ে নিলেন। এখনও ব্রজবাসীরা অনেক ছঃখ ক'রে বলেন, লালা বাবুই আমাদের শেষ করেছেন। পরে ভগবানের কৃপায় যখন লালা বাবুর বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি রাধাকুণ্ডের একটি সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে গেলেন। সিদ্ধ বাবাজী, লালা বাবুকে খুব তিরস্কার ক'রে বল্লেন—'যাঁদের সঙ্গে তোমার প্রম শক্রতা, নেংটি মাত্র প'রে কাঙ্গাল বেশে তাঁদের চরণে প'ড়ে আগে যেয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর। পরে তাঁদের আশীর্কাদ নিয়ে এসো। আর তাঁদের যরেই মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে সেবা কর্বে।' লালা বাবু যখন কাঙ্গাল বেশে নেংটি মাত্র প'রে, মথুরায় চৌবেদের দারে দারে উপস্থিত হ'তে লাগ্লেন, তখন সকলে ভেবেছিল লালা বাবুকে আর ফিরে আস্তে হবে না। কিন্তু চৌবেরা তাঁর অবস্থা দেখে, চোখে জল রাখ্তে পার্লেন না, বল্লেন—'আহা! তোমার এই অবস্থা, ভিক্ষা কর্তে আমাদেরই দারে এসেছ ? তোমাকে কি ভিক্ষা দিব বল ? আমাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও তুমি নাও।' চৌবেরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে ক্ষমা ক'রে আশীর্কাদ কর্লেন। পরে তাঁর দীক্ষা হ'লো। দীক্ষার পরে তিনি যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য কর্লেন, তা আর কোণাও বড় দেখা যায় না। প্রত্যহ ভিক্ষার সময়ে লোকে তাঁকে চিন্তে পেরে, ভাল ভাল খাবার দিতেন; এজন্ম তিনি কত কঠোরতাই করেছিলেন। আদর যত্ন প্রশংসা তাঁকে বিষের স্থায় জ্বালা দিত। লোকে তাঁকে চিন্তে না পারে, এজন্য কত ভাবেই পাগলের মত বেড়াতেন। লোকে আদর ক'রে ভিক্ষা দিত ব'লে, তিনি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিলেন। অবশেষে ঘোড়ার 'লাদে' (বিষ্ঠা) যে সব দানা পেতেন, তাই মাত্র খেয়ে, কোন প্রকারে জীবন ধারণ কর্তেন। এক দিন ঐরপে ঘোড়ার লাদ ঘেঁটে দানা সংগ্রহ কর্ছিলেন, অকস্মাৎ ঘোড়া বিষম এক লাথি মার্লো, তাতেই লালা বাবুর মৃত্যু হয়। এপ্রকার অভূত বৈরাগ্য-পূর্ণ জীবন এখন আর দেখা যায় না।"

### পরিক্রমাকালে ব্রজমায়ীদের ব্যবহার।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলিতে বড়ই আনন্দ পান। এতকাল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া

ন্ধিকগণও আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীবৃন্দাবনের কথাই জিজ্ঞাস। করেন।

আজ একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজ্ঞ পরিক্রমার সময়ে

অসংখ্য যাত্রীদের আহারাদি কি প্রকারে চলে ? সঙ্গে সঙ্গে কি বাজার যায় ? না জিনিস

পত্র ষাত্রীদের নিয়ে চলতে হয় ? রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না কি ? ঠাকুর বলিলেন— "চোর ডাকাতের উপদ্রব ত সর্বব্রই আছে। পরিক্রমার সময়ে সঙ্গে জিনিস পত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আড্ডাও আছে। সেথানে সমস্ত জিনিসই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিস খরিদ ক'রে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট ক'রে খাবার সংগ্রহ ক'রে নেন। পরিক্রমার সময়ে গ্রামে গ্রামে ব্রজমায়ীরা দধি হুগ্ধাদি, ভারে ভারে একখানা ঘরে সাজায়ে রাখেন। পরে অশু ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে বদে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এঘর, ওঘর ক'রে দধি ত্ব্ধ খুঁজে বা'র করেন। সেই সময়ে ব্রজমায়ীরা, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া কর্তে থাকেন। সাধুরা দধি হুগ্ধাদি লুটপাট ক'রে, হাঁডি পাতিল ভেঙ্গে দৌড মারেন। ইহাতে ব্রজমায়ীদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল বালকসহ শ্রীকুঞ্চের দ্বি ত্বন্ধ চুরির কথা মনে ক'রে সেইভাবেই মুগ্ধ হ'য়ে থাকেন। চুরি ক'রে বা জোর ক'রে এরূপ লুটপাট ক'রে কেহ কিছু নিলে, ব্রজ্মায়ীদের যে আনন্দ, তা আর বল্বার নয়। এই আনন্দ কর্বার জন্মই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা ক'রে দধি, ছয়, মাখনাদি নানা সুথাদ্য বস্তু ঘর ভ'রে সাজায়ে রাখেন। যে সকল সাধুর। লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্রজমায়ীরা তাঁদের নিকটে যেয়ে, বাৎসল্যভাবে কত গালি দেন। হাতে ধ'রে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধ'রে কত আদর ক'রে, ঘরে যা থাকে স্বহস্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। ব্রজমায়ীদের এ সব ভাব দেখ্লে বিস্মিত হ'তে হয়।

ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, এখনও সেই ভাবই বর্ত্তমান। বেলা শেষ হ'লে, ব্রজমায়ীরা উৎকৃতিত প্রাণে, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফির্বে, তাই দেখেন। চেনা, অচেনা জ্ঞান নাই। ঘরের ভাল ভাল জিনিস নিয়ে, কত আদর ক'রে, রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আস্তে একটু বিলম্ব হ'লে, স্বেহভরে তাদের কত গালাগালি করেন। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতরে এখনও পূর্কের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তই রয়েছে।

ঠাকুরের মঙ্গে এবার মাঠাকুরাণী, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি অনেকেই ব্রন্ধ পরিক্রমা করিয়াছেন। ইহারাই ধন্তা। আমার অদৃষ্টে অল্ল দিনের জন্ত উহা ঘটিল না। ঠাকুর, সতীশকে চৌরাশি ক্রোশ শ্রীকুলাবন পরিক্রমার বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিতে বলিয়াছিলেন। সতীশও তাহা লিখিয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে শুনাইতেন। ঠাকুরের শ্রীর্ন্দাবন পরিক্রমার সমস্ত ঘটনাই, এই পুশুকথানায় থাকিবে আশা করি। দতীশ উপস্থিত এই আশ্রমেই রহিয়াছেন।

#### জীবপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা।

আহারান্তে দাড়ে বারটার দময়ে, ঠাকুর আমগাছের তলায় নিজ আদনে যাইয়া বদেন। প্রায় দন্ধ্যা পর্যন্ত একই ভাবে, আদনে স্থির হইয়া বদিয়া থাকেন। মধ্যাহে । তব্য ইধঃ চৈত্রের বিষম উত্তাপে ঘর হইতে কেহ বাহির হন না। ঠাকুরও এই সময়ে গ্রমে কথনও কথনও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়াপড়েন। ঠাকুরের দক্ষে সঙ্গে, আমিও একথানা পাধা হাতে লইয়া আমতলায় ধাইয়া বদি। ঠাকুরের বাম দিকে, তুই হাত অন্তরে থাকিয়া, বাতাদ করিতে আরম্ভ করি। ঠাকুর প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অনিমেষ নয়নে, নিম্পন্দ ভাবে, পূর্ব্ব দিকে বৃক্ষ পানে তাকাইয়া থাকেন। কথন কখন বা নয়ন মৃদ্রিত করিয়া একই ভাবে সমাধি অবস্থায় তিন চার ঘণ্টা কাল অবস্থান করেন। অপরাহে প্রায় পাঁচটার সময়ে, আমতলায় লোকজন আদিয়া পড়ে। তখন ঠাকুর, তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিধয়ে আলাপ আরম্ভ করেন। নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে, আমতলা পরিপূর্ণ হয় দেখিয়া, বড়ই আনন্দ লাভ করি। আজ মধাাহে, আমতলায় নিজ আদনে বিসিয়াই, ঠাকুর চক্ষু মৃক্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি নিকটে বিসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকিয়া, বেলা প্রায় তিন্টার সময়ে, ঠাকুর অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তভাবে আমাকে বলিলেন -- "দেখ ত ! দেখ ত ! ওদের তাড়ায়ে দাও, পাথীরা ভয় পেয়ে ডাক্ছে।" আমি বলিলাম-পাখী কোধায় ডাক্ছে? কালের তাড়িয়ে দিব ? ঠাকুর বলিলেন-'যেয়ে দেখ কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীর বড় আমগাছে।' এইমাত্র বলিয়াই ঠাকুর চোথ বুজিলেন। আমিও অমনি ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম। বড় আমগাছটির নিকটে ষাইয়া দেখি, কয়েকটি তুই বালক শালিক পাথীদের বাদা লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছে। তিন চারিটি শালিক, গাছের উপরে এ ভালে ও ডালে, ব্যস্ত হইয়া উড়াউড়ি করিতেছে আর ডাকিতেছে। বালকদের আমি ধ্যক দেওয়া মাত্রই, সকলে পলাইয়া গেল। পাখীরা স্থির হইল। আমিও ঠাকুরের নিকট আসিয়া বিদিলাম এবং পাথা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাদ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর অমনি মাথা তুলিয়া চোধ মেলিয়া, আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন—'কি দেখ লে ?' আমি ছষ্ট ছেলেদের শালিকের ছানা পাড়িবার ছল্চেষ্টা ও শালিক ভাড়াইবার জন্ম ঢিল ছোড়ার কথা বলিতে লাগিলাম। ঠাকুর ষেন কিছুই জানেন না, এরপ ভাবে থাকিয়া, থুব মনোধোগের সৃষ্টিত আমার কথা গুনিতে লাগিলেন। বলা শেষ হইলে পর, আমি জিজাদা করিলাম—'আমি ত এথানেই ব'দেছিলাম, পাধীদের শব্দ ত কিছুই গুন্তে পাই নাই। আপনি মগাবস্থায় থেকে অত দ্বে পাখীদের ডাক কিরূপে গুন্লেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—'নিকটে, দূরে কি ক'র্বে ? যেখানে যে অবস্থায় থাকা যাক্, কোন আপদে প'ড়ে কেহ ডাক্লে, তা এসে প্রাণে বাজে।'

এই সময়ে ঠাকুরের আসনের পাশ দিয়া, এক সারি পিঁপ ড়া জ্রুতপদে চলাচল করিভেছিল। ঠাকুর উহাদের দিকে একটু তাকাইয়া, মাথাটি নোয়াইয়া মৃত্ মৃত্ হাসিতে হাসিতে, কান পাতিয়া, ষেন উহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন এবং উহাদের কথা ষেন ব্ঝিতেছেন এইরূপ ভাবে, সময়ে সময়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তথন জিজ্ঞাসা করিলাম—'শিঁপ ড়ারাও কি কথা বলে? পিঁপ ড়াদের কথাও কি শুনা ধায়?'

ঠাকুর বলিলেন—'পিঁপ্ড়া কেন, বৃক্ষ লতাও কথা বলে। চিত্তটি একটু স্থির হ'লে, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সকলের কথাই শুন্তে পাওয়া যায়।'

ঠাকুর আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে না দিয়া অমনি বলিলেন—'সে যাউক, তুমি পিঁপ্ডাদের কিছু খাবার এনে দাও না। আটা ও চিনি মিলায়ে দিলে পিঁপ্ডাদের খেয়ে বড় আনন্দ হয়।' আমি আটা না পাইয়া, শুধু চিনি আনিয়া, ঠাকুরের কথামত তাঁর দক্ষিণ পার্শে ছড়াইয়া দিলাম। ঠাকুর তথনই আবার চক্ষ্ মৃদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এক একবার চোখ মেলিয়া পিঁপ্ডাদের দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'এদের ভিতরেও এলোমেলো কিছু হয় না। সমস্ত কার্য্যেরই সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। এদের মধ্যেও চালক আছে, শাসন আছে, বিচার ও দণ্ড আছে। মানুষ বড় ব'লে কিসে অভিমান করে ? পিঁপ্ডার মত, বালি হ'তে এইরূপে চিনি পৃথক ক'রে নিক্ দেখি ?'

### ত্রীরুন্দাবনে "রাধাশ্যাম" পাথী।

মধ্যাহ্বের গরমে সকলেই আপন আপন ঘরে বিশ্রাম করেন; চারিদিক নিন্তর্ন! গেণ্ডারিয়ার পাথী সকল ছায়াতে বৃক্ষডালে বিসিয়া নানাপ্রকার রব করে; শুনিয়া বড়ই আনন্দ হয়। আজ অপরায়ে, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের একপ্রকার আশ্চর্য্য পাথীর গল্প করিলেন। শুনিয়া অবাক্ হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েই কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখি হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েই কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। সে জন্ম এখন আক্ষেপ হয়। ঠাকুর আজ শ্রামাপাখীর কথা বলিতে লাগিলেন নাই। সে জন্ম এখন আক্ষেপ হয়। ঠাকুর আজ শ্রামাপাখীর কথা বলিতে লাগিলেন নাই। সে অকটি ঝাতুতে, উত্তর দেশ থেকে এক শ্রোণীর পাখী বাঁকে বাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ঐ পাখী সকল, 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাকেন। এমনই সুস্পষ্টস্বরে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' বলেন যে, শুনে অন্ম কিছু মনে করা যায় এমনই সুস্পষ্টস্বরে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' পাখী বলে। একবার একটি ব্রজবাসী, না। শ্রীবৃন্দাবনে ঐ পাখীকে 'রাধাশ্যাম' পাখী বলে। একবার একটি ব্রজবাসী,

কৌশলক্রমে ছ'টি রাধাশ্যাম পাখী ধর্লেন। কিন্তু একটি উড়ে গেলেন, অপরটিকে ব্রজবাসী একটি পিঞ্জরায় পূরে রাখ্লেন। খাবার দিলেন, পাখীটি পিঞ্জরায় বন্ধ হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ কর্লেন-। আর সে ডাকও নাই, পাখীর ক্ত্তিও নাই। পরদিন প্রত্যুয়ে দলে দলে রাধাশ্যাম পাখী এসে ব্রজবাসীর কুঞ্জে প'ড়ে, 'রাধাশ্যাম' 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্তে লাগ্লেন। পাড়ার সব ব্রজবাসীরা তখন ঐ ব্রজবাসীকে ধমক্ দিয়ে বল্লেন, অবিলম্বে তুমি ঐ পাখাটি ছেড়ে দাও। না হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ হবে! দেখ দলের সমস্ত পাখীগুলি এসে উহার জন্য 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্ছে। তখন ব্রজবাসী পাখীটি ছেড়ে দিলেন।'

শ্রীরন্দাবনে হিংদা।

শ্রীবৃন্দাবনে কাক কোথাও দেখ লাম না। আমিষ ভক্ষণ নাই ব'লেই, ওগানে কাক নাই। আমিষ থাওয়া আরম্ভ হ'লেই কাক যেয়ে উপস্থিত হবে। ব্রজভূমির ন্থায় হিংসাশূন্য স্থান, আর কোথাও দেখা যায় না। এজন্য বনের পশু পক্ষীও, মানুষের গা ঘেঁসে চল্তে কোন শকা করে না। যার ভিতরে হিংসা, তারই নিকটে ভয়।

শুনিলাম, শ্রীরুন্দাবনে হিংসা নাই বলিয়া সমস্ত ব্রজভূমে পশু পক্ষী শিকার করাও সরকার হইতেই নিষেধ আছে। কিছুকাল হয়, কোন এক পুলিশ সাহেব সরকারের হকুম অমাত্য করিয়া, শিকার করিতে গিয়াছিলেন। শিকারের চেষ্টা করা মাত্রই তিনি মারা পড়িলেন। ঘটনাটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

'পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চ'ড়ে যমুনা পার হ'য়ে 'বেলবাগের' দিকের এক জঙ্গলে উপস্থিত হ'লেন। অনেকেই নিষেধ করেছিলেন, কারো কথাই তিনি গ্রাহ্য কর্লেন না। বনে যেয়ে একটি শৃকর দেখে বন্দুক ছুড়্লেন; শৃকর অমনি ছই লাফে সাহেবের নিকটে এসে পড়্লো। ঘোড়া অমনি সাহেবকে ফেলে দিয়ে পালালো। শৃকর তৎক্ষণাৎ সাহেবকে চিরে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্লো।'

#### হোমের ব্যবস্থা।

মধ্যাহে, আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বদিয়া আছি। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলিয়া ২৯লে চৈত্র। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

'বৈশাখ মাসের প্রেলা হইতে তিন মাস কাল তোমায় হোম কর্তে হবে।' আমি বলিলাম—'হোম কির্পে কর্বো, আমি ত কিছুই জানি না।'

ঠাকুর বলিলেন—'বেল, বট, অশ্বর্থ বা যজ্ঞডস্বুরের কাষ্ঠদারা হোম কর্বে। একশ আটটি ত্রিদল বিশ্বপত্র নিয়ে, ঘৃতে মিলায়ে এই•••••মন্ত্র পাঠ ক'রে একশ আট বার আহুতি দিবে। প্রতিদিন সকালে, স্নানের পর গায়ত্রী জপ ক'রে, তিন মাস এই প্রকার হোম ক'রো। স্বপাক আহার চা'রটার পরে করাই তোমার পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম—'দেশে দেখিয়াছি, হোম করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যন্ত্রাদি আঁকিয়া কুও প্রস্তুত্ত করিয়া নেন্, আর হোম-হানে বালি ছড়াইয়া দেন, আমায় কি ঐরপই কর্তে হবে ?'

ঠাকুর বলিলেন—'না, না, কিছু না। আসনের সম্মুখে—এইরূপ একটি কুণ্ড প্রস্তুত ক'রে নিয়ো, প্রত্যহ ওতেই হোম ক'রো।'

এই বলিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া গোলাকার কুণ্ড দেখাইলেন। বৈশাখ মাদ আরম্ভের আর বেশী দিন বাকী নাই। হোমের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ও কাষ্ঠ এখানে দংগ্রহ করা বিশেষ অস্থবিধা ব্রিয়া, আগামী কলাই বাড়ী যাইব স্থির করিলাম।

#### ফকির আলিজান। প্রাণায়ামের প্রকারভেদ।

এক দিন মাত্র বাড়ী থাকিয়া, হোমের জন্ত উড়ুম্বর কার্চ ও গব্য য়ত লইয়া গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছি। দেথিলাম, নানা দিক হইতে বহু জীলোক ও পুরুষ গুরুলাতাহত্পে চৈত্র, ১২৯৭। ভগিনীরা আদিয়া, আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আদার পর হইতে, নানা শ্রেণীর সাধু সন্নাদী এবং খৃষ্টান ও মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে আদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিভাগের কাপ্তেন, পেন্সন প্রাপ্ত কাম্বেল সাহেব, বহুকাল্যাবৎ উদাদীন ভাবে, সাধন ভজনে, জীবন যাপন করিতেছেন। মধ্যাহে, নির্জন পাইলেই তিনি ঠাকুরের নিকটে আদিয়া, কিছু সময় কাটাইয়া যান। লোকজন দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়েন। সমুদ্র বাবা নামক একটি সাধু কয়েকদিন-যাবৎ আশ্রমে আদিয়া রহিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরের বারেন্দায় তিনি থাকেন। বাবাজীর সাধন ভজন কিছুই দেখি না। কি করেন, তাহাও জানি না। কিন্তু লোকটির কথা বার্তা, আচার-ব্যবহার বড়ই মিষ্টি লাগে। ঠাকুরের প্রতি ইনি বড়ই শ্রদ্ধাবান্। ঠাকুরের যে দর্শন পাইয়াছেন, ইহাতেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

একটি মুদলমান্ ফকির প্রায় অনেক সময়েই ঠাকুরের নিকটে আদেন। ঠাকুরের এথানে আদার পূর্বের, তিনি গেগুরিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিতেন। ফকির সাহেবের নাম আলিজান। কথা বার্তা যাহা বলেন, একটিরও অর্থ বৃঝি না। চাল চলনও প্রায় অনেক সময়ে পাগলের মত মনে হয়। কিন্তু আলিজান কাহারও কোন অনিষ্টকর কার্য্য করেন না। ছেলে, বুড়ো সকলেই আলিজানকে লইয়া খ্ব আমোদ করেন। আলিজানও সকলের সঙ্গে খ্ব মিশিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বিসিয়া খাছি, বেলা প্রায় ২টার সময়ে ৩৪ খণ্ড ইক্ষু দণ্ড লইয়া, বৃদ্ধ আলিজান আদিয়া উপস্থিত হইলেন। আছি, বেলা প্রায় ২টার সময়ে ৩৪ খণ্ড ইক্ষু দণ্ড লইয়া, বৃদ্ধ আলিজান আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আসন করিয়া খ্ব আঁট্ গাঁট্ হইয়া বিদলেন। পরে একথানা বড় ইক্ষ্দণ্ড থাওয়ার ঠাকুরের সম্মুখে আসন করিয়া খ্ব আঁট্ গাঁট্ হইয়া বিদলেন। উচ্চলক্ষ প্রদান করিয়া উঠিয়া উদ্দেশ্যে, হাতে লইয়া যেমনই উহা দন্ত সংলগ্ন করিলেন, অমনি অকশ্বাৎ উচ্চলক্ষ প্রদান করিয়া উঠিয়া

পড়িলেন। এবং চারি দিকে চঞ্চলভাবে দৃষ্টি করিয়া, ইক্ষণগুধানা দক্ষিণে বামে প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ। আরা! হালারা তিতা কইরা দিল। থাইবার দিল না। আরে হালারা, লাট তো আইচে। লাটের মহুবড় জাহাজও আইচে, ইয়াতে কি ওইল। লাটের কাছে কামের ইসাব দিবি না। হালারা য়াাঘায় অই যাইবি? তা পার্বি না। দিক্ কর্তে আইচ! নেকাল! নেকাল! নেকাল!" এই বলিয়া ক্কির সাহেব ক্য়েকবার গোঁসাইয়ের সম্মুধে ইক্ষণগু ঘুরাইয়া লক্ষ্ ঝক্ষ দিতে দিতে, দৌড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে গেণ্ডারিয়ার জ্বলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর এই নময়ে মৃত্ মৃত্ হাসিয়া ফকির সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব চলিয়া গেলেন। পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আলিজান এরপ করিলেন কেন? শুন্তের উপরে ইক্ষণ্ড ঘারা কাহাকে মারিলেন? কে আলিজানের আখ তেতো করিল? এসব কি আলিজানের শুধু পাগলামী?'

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—'আলিজানকে ভোমরা পাগল মনে কর ? ইনি পাগল নন, ইনি খুব ভাল ফকির। সিদ্ধ পুরুষ। লোকের নিকটে পাগল না সাজ্লে আজ কাল রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। আলিজান যা বলেন, যা কিছু করেন, সকলেরই সঙ্গে তাঁর নিজের ক্রিয়াটির যোগ রাখেন। ইনি অনর্থক কিছুই করেন না। ভূত প্রেতাদির দৃষ্টিতেও খাছা বস্তু নষ্ট হয়, উচ্ছিষ্ট হয়। আলিজানের সে সমস্ত পরিকার নজরে পড়ে। শৃন্তো আখ্ ঘুরায়ে যে লক্ষ্ক ঝক্ষ কর্লেন, উহা একপ্রকার প্রাণায়াম। আলিজান অনেক রকম জানেন। ফকির সাহেবকে সাধারণ মনে ক'রো না।'

স্থামি বলিলাম—'লাফালাফি করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, নানাপ্রকার বিকট শব্দে ম্থভলি পূর্ব্বক চীৎকার করিয়াও আবার প্রাণায়াম হয় নাকি ? খাদ প্রখাদের কোন প্রকার ক্রিয়া করিতেই ত উহাকে দেখিলাম না। প্রাণায়াম কত প্রকার আছে ।'

ঠাকুর বলিলেন—"মান্ত্যের শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীতে প্রাণ-বায়ুকে চালনা কর্বার যে সকল প্রক্রিয়া, তাহাকেই প্রাণায়াম বলে। এক এক নাড়ীতে এক এক প্রকার প্রক্রিয়ায় এই প্রাণবায়ু চলে। এইজন্য প্রাণায়ামও বাহাত্তর হাজার প্রকারের। নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে এবং নানাপ্রকার শব্দতেও প্রাণায়াম হয়। কি প্রকার চেষ্টাতে কোন্ নাড়ীতে কি ভাবে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়, লোকে তার সন্ধান জানে না। আজ কাল ও সব প্রাণায়াম আর দেখা যায় না। ঐ সব প্রায় সমস্তই লোপ পেয়েছে। ফকিরদের মধ্যে এখনও এ সব প্রাণায়াম কতকটা আছে দেখা যায়।"

এ সকল কথা হইতে হইতে অনেক লোক আদিয়া পড়িল। ঠাকুরও তাঁহাদের সঙ্গে কথা বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া আদিলাম। প্রতিদিনই সন্ধ্যা-কীর্তনে, মহা আনন্দ উৎসব চলিতেছে।

#### প্রতিষ্ঠা নফ করিতে সিদ্ধ মহাত্মগণের লোকবিরুদ্ধ ব্যবহার।

আজু ঠাকুর বলিলেন—'বর্ম্মার্থীদের প্রতিষ্ঠায় ও প্রশংসাতে যত অনিষ্ট করে, এত আর কিছতেই নয়। এইজন্ম কত ভাল ভাল সাধু মহাত্মারা, কত প্রকার উপায় অবলম্বন ক'রে, লোকের চোখ হ'তে রক্ষা পাবার জন্ম আত্মগোপন করেন, বলা যায় না। একবার শ্রীবৃন্দাবনের একটি ভদ্রলোক, এক দিন সাধু বৈফবদের সেবা করালেন; আমিও দর্শন কর্তে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, টিকেট দেখিয়ে বৈষ্ণব বাবাজীরা কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ কর্ছেন। একটি কাঙ্গাল ভিতরে যেতে চাইলেন, কিন্তু টিকেট ছিল না ব'লে দাররক্ষক তাঁকে গালি দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পুনরায় ঐ ব্যক্তি ভিতরে যাবার চেষ্টা করা মাত্র, দার-রক্ষক তাঁকে খুব কয়েক ঘা মাব্লেন। লোকটি প্রহারে কোন প্রকার ক্লেশ প্রকাশ না ক'রে, প্রফুল্ল মুখে ঐ স্থান হ'তে চলে গেলেন। দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমি উহার জন্ম কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। তিনি যমুনার তীরে তীরে অনেক দূর যেয়ে, বনের ভিতরে একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি গুহার ভিতরে প্রবেশ কর্লেন। আমি তাঁর নিকটে যেয়ে, তাঁকে নমস্কার ক'রে খাবার দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লোকালয় হ'তে এত দূরে থেকে, আপনার ভিক্ষাদির কিরুপে স্থুবিধা হয়; সহরেও ত কোন স্থানে থাকতে পারেন।' বাবাজী বল্লেন, লুকায়ে থাকাই নিরাপং। একবার মাত্র প্রভূযে উঠে যমুনায় স্নান করি, আর রাত্রিতে একবার 'মাধুকরী' (ভিক্ষা) ক'রে কটির টুক্রা নিয়ে আসি। তাই যমুনার জলে গুলে, সেবা করি; এতে আমার কোন উৎপাত নাই। বেশ আছি। বাবাজী পরম বৈষ্ণব। এই ভাবে বহুকাল্যাবং নির্জ্জন গুহায় থেকে, দিন কাটাচ্ছেন। শ্রীবৃন্দাবনে এরূপ গোপনে আরও কত আছেন, কে আর সে সকলের খোঁজ নেয় ?'

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"এবার হরিদারে একটি সাধুকে দেখ্লাম। তিনি খুব ভাল সাধু ব'লে চারিদিকে প্রচার হওয়াতে, সর্বদা তাঁর নিকটে লোকের ভিড় হ'তে লাগ্লো। লোকের গোলমাল হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ম, তিনি সাধুর বেশ পরিত্যাগ কর্লেন। লোকে তাতেও তাঁর সঙ্গ ছাড়্লোনা। সাধু তখন 'পেণ্টালুন কোট' প'রে, ছিড় হাতে নিয়ে বাবুর বেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্লেন। মানুষ তাতেও ভুল্লোনা। সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় চল্লো। তখন সাধু অস্থির হ'য়ে পড়্লেন। লোকসঙ্গ ত্যাগের জন্ম একটা ছুর্নাম রটাতে, রাত্রিতে এক মুদির দোকানে যেয়ে, চাউল চুরি কর্লেন। পুলিশ তাঁকে ধ'রে চোর ব'লে চালান দিল। বিচারে তাঁর তিন টাকা জরিমানা হ'লো। তখন মুদি তাঁকে জান্তে পেরে, তিনটি টাকা জরিমানা দিয়ে খালাস্ করে নিয়ে এলেন। করজোড়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইলেন। অনেক সময়ে মহাত্মারা প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্ম, এমন সমস্ত কাজ করেন, যাতে চারদিকে ভয়ানক ছুর্নাম রটনা হয়।"

"অযোধ্যার হরিদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাত্মা। তিনি লোকালয় ত্যাগ ক'রে, বহু দূরে জঙ্গলের ভিতরে একখানা জীর্ণ কুটারে থাক্তেন,। আর নিজের মনে, আনন্দে ভজন কর্তেন। সেখানে যেয়েও অনেকে তাঁর দর্শন কর্তেন। এবং ঐহিক আপদ বিপদের কথা জানাইয়া বাবাজীর নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেন। বাবাজী নানা প্রকারে তাঁদের বুঝায়ে বল্তেন যে, ও সব তিনি কিছুই জানেন না। বাবাজী তখন অশ্লীল গালাগালি করে, তাঁদের তাড়ায়ে দিতে আরম্ভ কর্লেন। কেহ তাঁহার নিকটে না যায়, এইজন্ম তিনি লোকদের ভয় দেখাবার জন্ম সময়ে পাথর ছুঁড়েও মার্তেন।"

"শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে, কয়েক দিন কাশীতে ছিলাম। সে সময়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর্তে অত্যন্ত ইচ্ছা হ'লো। তিন দিন তাঁকে দর্শন কর্তে যাওয়ার উদ্যোগ কর্লাম। তিন দিনই লোকে বাধা দিয়ে বল্লেন—মশায়, আপনি সেখানে যাবেন, সেই মাতাল বেটার কাছে! না তা হবে না। কাশীর সকলেই তাঁকে মাতাল ও ভয়ানক বদ্মায়েস ব'লে জানেন। কিন্তু ও সব কথা ওনেও আমার ভিতরে তেমন স্পর্শ কর্লে না। যাওয়ার জন্ম প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠ্লো। আমি কারো কথা না ওনে, স্বামিজীর আশ্রাম গেলাম। স্বামিজীকে নমস্কার কর্তেই তিনি একটু হেসে বল্লেন—'কি মাতাল ব্যাটার কাছে এসেছিস্ ব'স্।' তখন তিনি একটি স্ত্রীলোককে, নানা প্রকার অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে, বল্তে লাগ্লেন—'আরে তোকে শিশ্যা ক'রে কি হবে, তোর যে বয়স বেশী হয়েছে। আমি সুন্দরী যুবতী পেলে শিশ্যা করি। তোকে

দীক্ষা দিব না; তুই চ'লে যা। অত্যের নিকটে যেয়ে দীক্ষা নে।' দ্রীলোকটি খুব আগ্রহ প্রকাশ কর্তে লাগ্লেন। তখন স্বামিজী বল্লেন, আচ্ছা আমার কথামত চল্তে পার্বি ? দিব্যি কর, তা হ'লে শিষ্যা করি। দ্রীলোকটি বল্লেন 'আপনার দয়া হ'লে পার্বো না কেন বাবা ?' স্বামিজী তখন বল্লেন—'বেশ তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর, আমি কারণ ক'রে নেই। পরে তোকে ঐ বড় রাস্তায় নিয়ে বেইজ্জং কর্বো। তার পর তোর দীক্ষা হবে। স্বামিজী তখন চীংকার ক'রে তাঁর ভৈরবীকে বল্লেন—"ওগো এক বোতল কারণ নিয়ে আয় দেখি। আর ছাখ্ হারামজাদি না পালায়, বাইরের দরজায় খিল দে।"

"স্ত্রলোকটি তথন ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। স্বামিজী মন্ত্রপৃত ক'রে কারণ পান কর্লেন। পরে আমাকে বল্লেন—'ওরে ছাখ্ এ মাতাল ব্যাটার নিকট এসেছিদ কেন? আমি যে মাতাল ব্যাটা, মদ খাই, কত বদমাইদি করি, তা তুই জানিস্? আমার বাড়ীও শান্তিপুরে ছিল, ছেলে বেলা যাত্রার দলে মেথরাণী সাজতাম, কি ভাবে নেচে নেচে তথন গান করতাম শুন্বি? এই ব'লে তিনি নেচে নেচে গান করতে লাগলেন—'নিশিতে দেখছি স্বপন, কাল এক পুরুষ রতন।' এই গানটি কর্তে কর্তে স্বামিজীর বাহুজ্ঞান লোপ হ'য়ে গেল। দেখতে দেখতে মহাদেবের রূপ হ'য়ে গেলেন। স্বামিজী কাল, কিন্তু তিনি একেবারে শুল্র হলেন। কপালে আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ম অর্দ্ধচন্দ্র প্রাণাতির্মার বিল্লেন—'ভাখ্ মদ খেয়ে, মদের বোতল বগলে নিয়ে, রাস্তায় প'ড়ে থাকি, কত মাতলামি করি, যারা নিকটে আসেন কত অল্লীল ভাবে গালাগালি করি, কখন কখন খাঁড়া নিয়ে তাদের কাটতে যাই, কিন্তু তবু এখানে মানুষ আসে, আমাকে বিরক্ত করে, সিদ্ধ পুরুষ ব'লে, কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্তে আসে। আমি একটু স্থির হ'য়ে থাক্তে পারি না। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে, আমি আর কি কর্বো বল দেখিনি?'

"যোগজীবনকে দেখে তিনি বল্লেন—'ওর এত বয়স হয়েছে, এখনও পৈতা হয় নাই, আচ্ছা আমি ওকে পৈতা দিয়া দিব।' পরে স্বামিজীই যথামত যোগজীবনকে এক দিন পৈতা দিয়ে দিলেন। স্বামিজীর ওখানে আমরা সকলেই খুব আনন্দ পেলাম।"

### অ্যাচিত দান অগ্রাহ্য করায় হুদ্দশা।

এবার শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভমেলার সময়ে, প্রায় ছয় সাত হাজার বৈষ্ণব সাধু, যম্নার চড়াতে স্মিলিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন স্কালে তাঁহাদের স্কলকে পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া

আদিতেন। এক দিন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইয়া, জমাতের মধ্যে একটি সাধু, অনাবৃত শরীরে শীতে কট পাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে একথানা কঘল দিয়া নমস্থার করিয়া বলিলেন—'আপনার শীতবন্ধ কিছুই নাই, দয়া ক'রে এই কঘলখানা গ্রহণ করুন। কঘলখানা সাধারণ রকমের ছিল। সাধুর পছন্দ হইল না। তিনি একবার উহার দিকে চাহিয়াই, হাতে লইয়া বিরক্তির সহিত ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং খুব জোধ প্রকাশপূর্বক বলিলেন "আরে, য়ৢৢয়য়ৢ সা কঘলি মেই নেহি লেতা হ্যায়, ইয়ো বিক দেও।" ঠাকুর জোড়হাতে সাধুকে অহ্লনম বিনয় করিয়া অনেক বলিলেন, কিন্তু সাধু উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। ঠাকুর উহা অগত্যা অপর একটি সাধুকে দিয়া আদিলেন। কয়েক দিন পরে, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চড়ায়, বিষম শীতে যখন সাধুরা সকলে কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন এ সাধুটি শীতে অহির হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া, শীত নিবারণের জন্ম ধুনি জালিবার অভিপ্রায়ে কার্ম সংগ্রহে ব্যন্ত হইলেন। কার্ম অন্ত কোথাও না পাইয়া লাক্ডির গোলা হইতে কয়েকটি কুলা চুরি করিলেন। লাক্ডিওয়ালা তাঁহাকে চোর বলিয়া পুলিশের হাতে দিল। সাধুর জেল হইল। ঠাকুর এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"অভাবে পড়্লে অয়াচিতরূপে যা আসে, তাহাই ভগবানের দান মনে ক'রে, শ্রেদার সহিত গ্রহণ কর্তে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য কর্লে, বিষম অনর্থ ঘটে। ঐ সাধু যখন কম্বল ছুড়ে ফেল্লেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল, ইনি বিষম গোলে পড়্লেন। অভিমান ক'রে শ্রেদার দান অগ্রাহ্য কর্লে অপরাধ হয়।"

# অনাহারী সাধুর প্রতি ঠাকুরের আকস্মিক টান।

এক দিন অপরারে, ঠাকুর অকস্মাৎ আদন হইতে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি যম্নার চড়ায় ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর সাধুদের মধ্য দিয়া জতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রান্তার তুই পার্শে মকল সাধু বৈক্ষবদের আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়া নমস্কারাদি করেন, ঐ দিন আর দে সকল সাধুদের স্থানে মৃহুর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করলেন না। তাঁহাদের দিকে তাকাইবারও অবদর পাইলেন না। দক্ষিণে বামে সাধুদের রাখিয়া, জমাতের মধ্য দিয়া অপর প্রান্তে একটি অকিঞ্চন সাধু রিকট উপস্থিত হইলেন। সাধু তখন সহাস্থ্য মৃর্থে, প্রফুল্ল মনে কয়েকটি লোকের সঙ্গে ধর্মপ্রসদ করিতেতিলেন। ঠাকুর একটু সময় তাঁহার নিকটে বিদিয়া, অবদর মত সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আজ আপ্কা সেবা হুয়া হ্যায় ?" সাধু বলিলেন 'নেহি।' ঠাকুর বলিলেন, কাল হুয়া হ্যায় ?' সাধু কহিলেন—'নেহি।' ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সাত দিন তিনি একেবারে অনাহারে আছেন। ক্রমান্তরে সাত দিন আহার না করিয়া, অক্লান্ত শরীরে প্রকুল্লমুখে আলাপাদি করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর অবাক্ হইয়া গেলেন। শুন্তে

পাই, প্রাণে গেলেও তিনি কারো নিকটে কিছু যাজ্ঞা করেন না। এরূপ সাধু বড়ই বিরল। ঠাকুর কুঞ্জে আসিয়া অমনি তাঁকে খাবার পাঠাইয়া দিলেন।

#### জমাতের সাধুদের অর্থাগম ও বিপদের কথা।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে পরে, জিজ্ঞানা করিলাম—'সহত্র সহত্র সাধু কুন্তমেলায় একত্র হন, উহাদের আহারাদি প্রতিদিন কি প্রকারে চলে ?'

আবার বলিলেন—'সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই মহান্ত আছেন। সাধুরা আপন আপন সম্প্রদায়ের মহান্তদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সব মহান্তদের এক একজনার জমাতে তিন চার হাজার সাধুও থাকেন। রাজা মহারাজা ও বড় বড় ধনীরা, ঐ সকল মহান্তদের, প্রাচুর অর্থ সাহায্য করেন। উট, ঘোড়া ও হাতীর উপরে বোঝাই ক'রে, মহান্তরা তাঁদের ভাণ্ডার নিয়ে চলেন। আহারাদির কোন ক্লেশই সাধুদের পেতে হর না। যাঁরা কোন মহান্তের আশ্রয় না নিয়ে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন, ভাঁহাদেরই ভিক্ষাদি ক'রে চালাতে হয়।'

জিজ্ঞানা করিলাম—'মহান্তদের সঙ্গে বিশুর মাল এবং অর্থানি যথন থাকে, তথন জ্বমাতের ভিতর চোর ডাকাতের উপত্রব হয় না ?'

ঠাকুর বলিলেন—'তা খুব হয়।' এবার শ্রীর্ন্দাবনে অর্কক্ষের মেলাতে, একটি মহান্তের উপর ভয়ানক অত্যাচার হলো। তাঁর সঙ্গে তিন চার শত টাকা ছিল। হরিদ্বারে যেয়ে ঐ টাকার প্রয়োজন হবে ব'লে, তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। সাধুর সঙ্গে দশ বার জন লোক ছিলেন। একটি সাধু, যিনি মহান্তের সেবা কর্তেন, তিনিই মাত্র ঐ টাকার কথা জান্তেন। এক দিন তিনি রুটির সঙ্গে বেশী পরিমাণে ভাং ধুতুরা মিলায়ে, মহান্তকে খাওয়ালেন; মহান্ত খেয়ে নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়্লেন। ঐ সাধু তখন টাকা নিয়ে পালালেন। মহান্ত হ' দিন পর্যান্ত নেশায় জ্ঞানশূল ছিলেন। পরে আর আর সাধুরা উহা জান্তে পেরে তাঁকে ঘৃত গরম ক'রে খাওয়ালেন। তাতেই মহান্তের নেশা ছুটলো। পরে প্রকাশ পেল, মহান্তের সেবকই অর্থ লোভে ঐ কাণ্ড করেছেন।

### দোনা প্রস্তুতকারী দাধু।

আমি আবার জিজাসা করিলাম—'গুন্তে পাই, সাধুদের মধ্যে নাকি এমন লোকও আছেন, বাঁরা ইচ্ছা কর্লে অনায়াসে সোনা প্রস্তুত কর্তে পারেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—'হাঁ! এবার শ্রীর্ন্দাবনে একটি সন্মাসী এসেছিলেন, তিনি সোনা প্রস্তুত কর্তেন। তাঁর প্রতি তাঁর গুরুর হুকুম ছিল, প্রতিদিন অন্ততঃ ব্রিটি মাধ্য (স্ব করাতে হবে। অর্থের অভাব হ'লে, বার জনার সেবার মত যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণের সোনা তিনি প্রস্তুত কর্তে পার্বেন। অন্য প্রয়োজনে অথবা নিজের জন্য সোনা প্রস্তুত কর্তে তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে, তিনি আবশ্যক মত সোনা প্রস্তুত কর্তে আরম্ভ কর্লেন। ক্রমে তাহা প্রচার হওয়াতে, পুলিশের লোক টের পেল। এক দিন মথুরা হ'তে পুলিশ সাহেব এসে, ঐ সাধুটিকে ধর্লেন। সাধু সোনা প্রস্তুত ক'রে সাহেবকে দেখালেন। সাহেব ঐ সোনা পর্থ ক'রে জান্লেন, অতি উৎকৃষ্ট সোনা। পরে সাহেব সোনা প্রস্তুতের প্রণালী শিখ্বার জন্ম, সাধুকে বহু টাকার লোভ দেখালেন। দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। সাধু বল্লেন—'আমি দশ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার টাকার সোনা, অনায়াসে প্রস্তুত কর্তে পারি। আমাকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছেন কেন ? আমার এই বিছা আমি কারুকে শিখাব না।' পরে সাহেব তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাতে লাগ্লেন। সাধু বললেন—'আমি ঝুঠা মাল দিয়ে প্রতারণা ক'রে অর্থ নেই কি না, আপনি শুধু তাহাই পরীক্ষা কর্তে পারেন। আমার বিত্যা আমি অপরকে শিক্ষা দিব না। এ বিষয়ে কারো জেদে আমি বাধ্য হ'বো না।'

'এক দিন ঐ সাধু দাউজীর মন্দিরে এসে, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বল্লেন— আমার গুরুজী আমাকে হুকুম করেছেন—'আমার আদেশ রক্ষা ক'রে চল্তে পারে, এমন একটি সাধুকে এই বিছে শিক্ষা দিও।' কিন্তু আমি এরূপ সাধু পাইতেছি না। অথচ এক জনকে এই বিভা শিক্ষা দিতেই হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিভা আপনাকে শিক্ষা দিই। এই ব'লে তিনি আমার সম্মুখেই একটু তামা নিয়ে, উহাতে একটি পাতার রস মিলায়ে, আগুনে ফেলে দিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে, উহা আগুন হ'তে তুল্লেন। দেখলাম, উৎকৃষ্ট সোনা হয়েছে। আমি সাধুকে বল্লাম—'এসব শিখে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। এই বিভা আপনি জানেন ব'লে, দেখুন কভ লোক আপনার পিছনে সর্ববদা লেগে আছে। এ সব উৎপাত নিয়ে প্রয়োজন কি ? এক 'মুট' (মুষ্টি) অন্ন ভগবান্ যখন দিবেনই, তখন আর সকলে কি দরকার ?' সোনা প্রস্তুত করার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। কিন্তু এই সাধুটি যে প্রণালীতে কর্লেন, তাহা খুব সহজ। এরূপ সহজে সোনা প্রস্তুত কর্তে আর কোথাও দেখি নাই। এ সব শিখ্তে নাই। এ সব শিখলে, সর্বাদা লোককে নানা প্রকার উৎপাতে, আপদে বিপদে পড়তে হয়। ধর্ম কর্ম সমস্ত চুলায় যায়। ভগবানের কুপা যাঁরা লাভ করতে

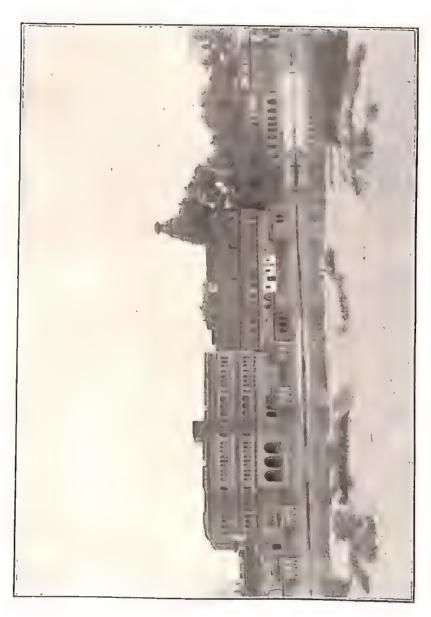



চান, এ সকল তাঁদের পক্ষে বিষম প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপস্থিত হ'লে থু থু দিয়ে অগ্রাহ্য করতে হয়।

#### ञ्च्याय त्रमावन।

শ্রীকুলাবনের বৈষ্ণব মহাস্থাদের কথা, ঠাকুর জনেক সময় বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের শ্রীকুলাবন ত্যাগের কিছুকাল পূর্বের, একটি বৈষ্ণব আশ্চর্যান্ধপে দেহত্যাগ করিয়া-ছিলেন। ঠাকুর আজ তাঁহার কথা বলিলেন—'একদিন একটি মহোৎসব উপলক্ষে, বৃন্দাবন পরিক্রমা ক'রে, সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সন্ধীর্ত্তন কর্তেলাগলেন। গানের পদ ছিল—'সুখময় বৃন্দাবন যমুনাপুলিন।' একটি বৈষ্ণব মহাত্মা, সন্ধীর্ত্তনে মহাভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হ'লেন। তিন দিন তিন রাত্রি তিনি একই অবস্থায় রইলেন। বাবাজীর মগ্ন অবস্থার সময়ে, আমি তাঁর বুকের উপরে কয়েকবার কাণ পেতেশুন্লাম ভিতরে পরিদার শব্দ উঠ্ছে 'সুখময় বৃন্দাবন।' বাবাজী ঐ অবস্থায়ই দেহ রাখ্লেন।'

### অজ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণে বিপদ।

এবার হরিদারে পূর্ণকুন্তমেলায়, পাহাড়পর্বত হইতে অনেক মহাত্মা ও মহাপুরুষপণ আদিবেন। ভারতবর্ধের দকল স্থান হইতেই দাধু দল্লাদীরা এই মহামেলায় আগমন করিবেন, এরপ একটা কথা পূর্ব্বে দর্বত প্রচার হইয়াছিল। বাদালার নানা স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক এবং স্থুলের ছেলেরাও হরিদারে এই মেলায় উপস্থিত হইলেন। দিন্ধ মহাত্মাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তিন চার জন স্থুলের ছেলে, কোন সন্মাদীর বাহিরের বেশ এবং দাধুতার আড়ম্বরে ভূলিয়া, তাঁহাকে মহাপুরুষ স্থির করিয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সন্মাদী তাঁহাদের দীক্ষা দিয়াই বস্থাদি ত্যাগ করাইয়া কৌপিন পরিতে দিলেন এবং দেবাকার্য্যে লাগাইলেন। ভদ্রদন্তান কয়টি নিয়ত বাদন মাজা, লাক্ডি কটা, জল টানা ইত্যাদি পরিশ্রমের কার্য্যে নিয়্ত থাকিয়া, কয় হইয়া পড়িলেন। সন্মাদী উহাদের পীড়িতাবস্থা দেথিয়াও, অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে অবদর দিলেন না, বরং আরও তাড়না করিতে লাগিলেন। উহাদের নির্দ্ধি কর্ম্ম থথামত না করিলে নির্দ্ধরূপে প্রহার করিবেন, এরপ ভ্রমও দেখাইতে আরম্ভ করিবেন, । ছেলে কয়টি যেন পলাইয়া না যান, দে জ্ব্যু তাহাদের উপরে অক্য অন্য সন্মাদী শিক্তদের দৃষ্টি রাথিতে বলিলেন। উহাদের কাজ কর্মে কোনপ্রকার শিথিলতা দেথিলে, তাহারাও উহাদের উপরে অত্যাচার করিতেন। পীড়িত শরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কার্য্য দিনরাত করিবার সামর্থ্য নাই, পলাইবারও উপায় নাই। স্থুতরাং ছেলে কয়টি বিষম বিপদে

পড়িলেন। এক দিন ঠাকুর হঠাং ঐ সন্মাদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলে কয়টি ঠাকুরকে দেখিয়া, কান্দিয়া তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ঠাকুর উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত সন্মাদীকে অমুরোধ করিলেন। সন্মাদী, ঠাকুরের অমুরোধ গ্রাহ্ম কর্বলেন না। নানাপ্রকার গালাগালি দিয়া, তেজ প্রকাশপূর্বক বলিলেন—'এ লোক হামারা চেলা হুয়া হুায়, মন্ত্র লিয়া হুায়, হাম কভি এ লোকন্কো ছোড়েলে নেহি।' ঠাকুর চলিয়া আদিলেন এবং অবিলম্বে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করাইলেন। আরও কয়েকটি স্থলের ছেলে ঐ প্রকার ধর্ম ধর্ম করিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল সন্মাদীদের নিকট দীক্ষা লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বিপন্ন ছেলে কয়টির কথা বলিয়া, তাঁহাদের দেই সহন্ধ নিরাপং নয়, জানাইলেন এবং অবিলম্বে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

# অন্ধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ।

আর একদিন কয়েকটি বাদালী ভদ্রলোক, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া সয়াসীর বেশে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন, তাঁহারা সয়াস বা অয় কোন আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। এ পর্যান্ত তাঁহাদের দীক্ষাও হয় নাই। ঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা গৈরিক বসন গ্রহণ করেছেন কেন? গৈরিক ধারণের একটা উপযোগিতা আছে। অনধিকারে ইচ্ছাপ্র্বক গৈরিক গ্রহণ করেছেন জান্তে পার লে, এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁরা সহ্য কর বেন না। চিম্টে দিয়ে, ভয়ানকরাপে প্রহার ক'রে এ বসন ছিনিয়ে নিবেন।'

ভদ্রলোকগুলি বল্লেন—'মশায়, সাদা কাপড় ছ' চার দিনেই ময়লা হ'য়ে যায়। হাতে পরসা নাই যে ধোয়ায়ে লই, তাই এই বং ক'রে নিয়েছি।'

ঠাকুর তাঁথাদের কথা শুনিয়া বার আনা পয়সা তাঁথাদের হাতে দিয়া বলিলেন—'কাপড় ধোয়াবার জন্ম এই কয় আনা পয়সা নেন্। আজই যেয়ে গৈরিক ত্যাগ করুন।'

ভদ্রলোককয়টি তাহাই করিলেন। অবিলম্বে গৈরিক ত্যাগ করিয়া সাদা বল্প পরিলেন।

## কুন্তমেলার কথা।

কুন্তমেলায় অসংখ্য সাধু সন্নাদীদের সন্মিলনের কথা শুনিয়া ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম— 'গঙ্গামান করিবার জন্মই কি সাধু মহাত্মারা কুন্তলেমায় আদেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—'কুগুযোগে তীর্থস্থানে গঙ্গাস্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য, তাহা ত আছেই। কিন্তু, কুস্তমেলার উদ্দেশ্য শুধু স্নান নয়। এই মেলা তিন বংসর অন্তর এক একটি স্থানে হ'য়ে থাকে। হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাদিকে এবং উজ্জ্যিনীতে কুস্তমেলা হয়। কুস্তযোগ উপলক্ষ ক'রে নানা স্থানের, এমন কি পাহাড় পর্বতবাসী মহাপুরুষেরাও নির্দিষ্ট স্থানে একত হন। কুন্তযোগটি সাধু মহাত্মাদের একটা নির্দিষ্ট স্থানে সন্মিলিত হওয়ার সময় মাত্র। সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই ইহা জানেন। সাধুদের সাধন ভজনে যে সকল সন্ধট, সংশয় উপস্থিত হয়, এই সময়ে মহাত্মা মহাপুরুষদের নিকটে তাহা ব্যক্ত ক'রে, মীমাংসা ক'রে নেন্।'

'সাধন ভজন বিষয়ে যার যা প্রয়োজন, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করাই এ মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়ে মহাপুরুষেরা একত্র হ'য়ে সাধু সন্ন্যাদীদের এবং দেশের সাধারণ লোকের ধর্মাভাব কিরূপ তাহার খবর নেন্। যে প্রকার ব্যবস্থা কর্লে, যে দেশের লোকের কল্যাণ হয়, তাই স্থির ক'রে এক এক দেশের ভার এক একটি মহাত্মার উপর অর্পণ ক'রে প্রস্থান করেন। এবার চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার, মহাপুরুষেরা, রামদাস কাঠিয়া বাবার উপরে দিয়েছেন। তাঁহাকে মহাপুরুষেরা 'ব্রজবিদেহী মহান্ত' উপাধি দিলেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের সকল দেশের জন্মই এইরূপ এক একজন মহাত্মা নির্দিষ্ট আছেন। দেশে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্ম, তাঁহাদিগকে সমস্ত ভার গ্রহণ কর্তে হয়। সর্বদা খাট্তে হয়।'

আমি অমনি আবার জিজ্ঞানা করিলাম, সমস্ত বাদালা দেশের ধর্মসংস্থাপনের ভার কাহার উপরে আছে ? ঠাকুরকে এই প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চক্ষ্ বৃদ্ধিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। স্থতরাং আমাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

### শান্তিম্বধার মাতৃশোকে ঠাকুরের দান্ত্রনা।

শ্রীবৃন্দাবনে মাঠাক্রণের দেহত্যাগের বিষয় বিস্তারিত জানিবার একটা বিশেষ আগ্রহ জনিয়াছে।
কিন্তু ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞানা করিবার স্থযোগ ঘটিতেছে না, দাহদও
পাইতেছি না। মাঠাক্রণের দেহত্যাগের পরে, ঠাকুর গেগুরিয়াআশ্রমে শান্তিস্থা প্রভৃতিকে উহা জ্ঞাত করাইতে স্বহন্তে যে পত্র লিথিয়াছিলেন তাহাতে বিস্তারিত
কিছুই লেখা নাই। ঐ পত্রথানা পাইয়া আশ্রমস্থ গুরুত্রাতাভগিনীরা ঐ ঘটনাটি তথন শান্তিস্থাকে
বলিতে সাহদ পাইলেন না। পত্রথানা গোপনেই রাখিলেন। ঠাকুর স্বয়ং আদিয়া শান্তিস্থাকে ঐ
থবর দিবেন, দেই সময়ে তিনি দাস্থনাও দিতে পারিবেন, এইরূপ ভাবিয়া গুরুত্রাতাভগিনীরা দকলে
নীরবে রহিলেন। ঠাকুর এই প্রকার লিথিয়াছেন—

#### "ওঁ হরি"

'কল্যাণবরেষু

গত ১০ই ফাল্পন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি স্থীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহু ভাগ্যে মহুয়ু ইহা প্রাপ্ত হয়।

আগামী ২১শে ফাল্কন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন তুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়।'

'মা শান্তিসুধা! শোক করিও না, আনন্দ কর, যত শীল্র পারি আমরা ঘাইতেছি।' আশীর্কাদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে; শান্তিস্থধা অন্তম মাদ গর্ভ দময়ে স্থলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র দন্তান প্রদান করিলেন। ছেলে লইয়া শান্তিস্থধা পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এবং অচিরে পিতামাতা আদিবেন ভাবিয়া, উল্লিফ মনে, তাঁহাদের আদিবার দিনের প্রতীক্ষা করিছেছেন। এই দময়ে ঠাকুর হরিষার হইতে কলিকাতা হইয়া, অবিলম্বে ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়া পৌছিলেন। যোগজীবন, কুতুর্ডি, দিদিমা প্রভৃতি দকলেই, আশ্রমে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া হাদিতে হাদিতে বলিলেন—'বাবা! মা কই ?' ঠাকুর বলিলেন—'শান্তিস্থধা! আমি তোমার মাকে শ্রীর্ন্দাবনে রেখে এলাম। তিনি এলেন না, ওখানেই রইলেন। আমরাও কিছুকাল পরে আবার দেখানে যাব।'

শান্তিমধাকে সম্প্র বসাইয়া মহাভারতের ও পুরাণাদির উপাধ্যান বলিতে বলিতে মাঠাক্রণের দেহত্যাগের বিষয়ও বলিয়া কেলিলেন। শান্তিমধা শুনিয়াই মৃদ্ভিতপ্রায় হইলেন। ঠাকুর উহার গায়ে হাত বুলাইয়া চেতনা করিলেন। শান্তিমধার শরীর খুব অমুস্থ ছিল; স্বতরাং মাতৃশোকে মন্তিকের অবস্থা বিষম বিক্বত হইবে, সকলেই এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। ঠাকুরের শীতল করম্পর্শে শান্তিমধার ভিতর এতই ঠাওা হইয়া গেল যে, মাতার দেহত্যাগ জনিত দাক্রণ যন্ত্রণাদায়ক শোকও উহাকে তেমন স্পর্শ করিতে পারিল না।

### মাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ।

আজ মধ্যান্তে, আহারান্তে ঠাকুর আমতলাম বদিলেন। আমি তথন মাঠাক্জণের দেহত্যাগের কথা জিজ্ঞানা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীকৃলাবনে গেলে আর উনি ফির্বেন না জেনেই, ওঁর যাওয়ার পূর্বের্বই কতবার নিষেধ পত্র লিখেছিলাম; কিন্তু তা উনি শুন্লেন না। আমার শরীর অমুস্থ জেনে, তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন। শ্রীকৃলাবনে পঁছছিবার পরেও ওঁকে ঢাকা পাঠাতে কত কৌশল করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উনি এখানে এলেন না। দেহত্যাগ যেদিন হবে, পূর্বেই টের পেয়েছিলেন। তু'বার দাস্ত হ'তেই শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। ঐ সময়ে পরমহংসজী আমাকে বললেন—'তুমি অবিলম্বে কুঞ্জ হ'তে অক্সত্র চ'লে যাও; তুমি এখানে থাক্লে ওঁকে নেওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হ'য়ে গেলে কুঞ্জে এসো।' আমি পরমহংসজীর আদেশ মত অমনি আসন হ'তে উঠলাম। পাশের ঘরে উনি ছিলেন, একবার দেখে যাই মনে ক'রে, ঐ ঘরে গেলাম। উনি সবই বুঝেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ঐ সময়ে কাছে থাকি; তাই হাতে ধ'রে টেনে পাশে আমাকে বস্তে ইন্ধিত করলেন। কিন্তু পরমহংসজীর আদেশ মত আমি আর অপেক্ষা না ক'রে কুঞ্জ হ'তে চলে গেলাম। পরে উহার দেহত্যাগ হয়েছে জেনে, কুঞ্জে এসে উপস্থিত হলাম।'

শুনিলাম, ঠাকুর মাঠাক্রণের দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জে আদিয়া উপস্থিত হইলেন।
তথন কুঞ্জের গুরুত্রাভাজনিনীরা মাঠাক্রণের শবদেহ বারেন্দায় রাথিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতেছিলেন। ঠাকুর দেই স্থানে যাইয়াই যোগজীবনকে বলিলেন—'যোগজীবন! মৃতদেহ এতক্ষণ
রেখেছিস্ কেন ? যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার ক'রে আয়।' এই বলিয়া ঠাকুর এ দিকে আর
না তাকাইয়া আপন আদনটি বিছাইয়া বদিলেন। যেমন অন্তান্ত দিন থাকেন, ঠাকুর তেমনই আদনে
একভাবে বদিয়া রহিলেন। কোন প্রকার বৈলক্ষণাই দৃষ্ট হইল না। যোগজীবন, শ্রামাকান্ত পণ্ডিত
মহাশয়, শ্রীধর, অশ্বিনী ও দতীশ প্রভৃতি গুরুত্রাভারা মায়ের পরম পবিত্র দেহ অবিলম্বে যমুনাতীরে
লইয়া গিয়া, কেশীঘাটে অগ্রিদাৎ করিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত চিতা নির্বাণের পরে, যোগজীবন মাঠাক্রণ্ডর তিন খণ্ড অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে একখানা শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত
করিলেন। অপর তুই খণ্ড হরিদ্বারে ও গেণ্ডারিয়াতে প্রভিষ্ঠিত করিবার জন্ম রাখিলেন।

#### ভক্তবিচ্ছেদে মহাত্মাদের অদাধারণ জ্বালা।

মাঠাক্রণের শোকে দিদিমা দিনরাত দগ্ধ হইতেছেন। সময়ে সময়ে ঠাকুরের রুপায় দিদিমা মাঠাক্রণের দর্শন পাইয়া থাকেন। তাহাতেই রক্ষা, তা না হইলে এতদিনে তিনি পাগল হইতেন। দিদিমা ধর্থন 'যোগমায়া' 'যোগমায়া' বলিয়া চীংকার করিয়া কান্দিতে থাকেন, সমস্ত আশ্রম তথন বিবাদে পরিপূর্ণ হয়। শুনিয়া আমাদেরও শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। দিদিমার চীংকার শুনিয়া, আমরা তাঁহাকে সান্তনা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিলে, ঠাকুর নিষেধ করিয়া বলেন—'শোকের সময়ে চীংকার ক'রে কাঁদ্তে দিতে হয়, তাতে শোক পাত্লা হ'য়ে যায়। শোক পেয়ে কাঁদ্তে না পেরে অনেকে পাগল হয়। এমন কি, অনেকের উৎকট রোগ হ'য়ে মারাও পড়ে।'

মাঠাক্রণের নাম লইয়া, দিদিমা যখন হাদয়-বিদারক শব্দে, উচ্চঃস্থরে কাঁদিতে থাকেন, সেই দমরে, ঠাকুরের মুখনীর কোন প্রকার ভাবাস্তর হয় কি না, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমি তাহা লক্ষ্য করিতে থাকি। একটি দিনও ঠাকুরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না দেথিয়া, আমি জিজাদা করিলাম—'গাহারা জীবন্তু মহাপ্রুষ, কারো জন্মই কি তাঁহারা শোক যস্ত্রণা পান না ?'

ঠাকুর বলিলেন — 'হাঁ খুব পান। ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁরা যে জ্বালা ভোগ করেন, তার আর কোথাও তুলনা হয় না। আজার সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে, তাঁদের বিচ্ছেদে যে যন্ত্রণা, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, তাহা কল্পনা করে। সে জ্বালার আঁচও সাধারণের সহ্য কর্বার সামর্থ্য নাই। সে জ্বিত বিষম।'

আমি বলিলাম—'ধাহারা ভক্ত বা মহাপুক্ষ, তাঁহাদের শোকের কোন লক্ষণ কি বাইরে প্রকাশ পায় না ?'

ঠাকুর বলিলেন—'কখন হয়, কখন বা একেবারেই হয় না। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, রূপ সনাতনাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণের বাইরে কোন প্রকার শোক চিহ্ন না দেখে, অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, এ রা আবার কেমন ভক্ত ? এক দিন একটি বৃক্ষতলে ভাগবৎ পাঠ হ'ছে। সকলেই পাঠ শুন্ছেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষের একটি শুক্ষ পত্র, রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়লো। পাতাটি গায়ে পড়ামাত্র, দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্লো। তখন উহা দেখে সকলে বৃষ্তে পার্লেন, মহাপ্রভুর বিরহ-অগ্নিতে তাঁর ভক্তগণ কি প্রকার দগ্ধ হচ্ছেন।'

আমি আবার জিজ্ঞাদা করিলাম—'কত কথাই ত এইরূপ শুন্তে পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থ ই কি ওরূপ হয় ? শোকেতে মানুষের শরীরে যথার্থ ই কি উত্তাপ উঠে ?'

ঠাকুর বলিলেন—'খুব উঠে। প্রীবৃন্দাবনে ওঁর (যোগমায়াঠাকুরাণীর) দেহত্যাগের পরে, কুতু অত্যন্ত অন্থর হ'য়ে পড়লেন। কুতুকে সান্ত্বনা কর্তে, উহার পিঠে যেমনই হাত দিয়েছি, অমনি কুতু 'উঃ উঃ' ক'রে চম্কে লাফায়ে উঠলেন। আমি তখনই বুঝ্লাম। একটু পরেই দেখা গেল, কুতুর পিঠে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ, আগুনে-পোড়া ফোস্কার মত উঠে পড়েছে।'

ঠাকুরের সহিত এই সকল কথাবার্ত্তার সময়ে অন্যান্ত লোক আদিয়া পড়িলেন, স্থতরাং এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার হৃবিধা হইল না।

## গোঁদাইদর্শনে পাহাড়বাদী অজ্ঞাত মহাপুরুষ।

শ্রীরন্দাবনে মাঠাক্রণের শ্রাদ্ধকার্য্য যোগজীবনের দারা সমাপন করাইয়া, কিয়দিন পরে, চৈত্রের পরিছে, ঠাকুর হরিদারে পূর্ণকুজমেলায় উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং মাঠাক্রণের অস্থি গঙ্গাগর্ভে সংস্থাপন করাই. ঠাকুরের তথায় যাওয়ার উদ্দেশু ছিল। স্বতরাং চার পাঁচ দিনের অধিক সময় আর তিনি সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। হরিদারে পৌছিয়াই ঠাকুর গুরুলাতাভগিনীদিগকে লইয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের দাটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্থানান্তে যোগজীবনের দারায় মাঠাক্রণের একখণ্ড অস্থি গঙ্গামধ্যে সমাহিত করাইলেন।

কন্থলে নানকদাহী মহাস্ত শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশজীর আশ্রমে ঠাকুরের থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু দেথানে স্ববিধা হইবে না ব্রিয়া ব্রদ্ধকুণ্ডের সন্নিকটে গদার উপরে একটি পাণ্ডার বাড়ীতে অবস্থান করিলেন।

একদিন ঠাকুর সাধু দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, সঙ্গীদের স্বইয়া মেলার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথন নেংটিমাত্র পরিধানে, একটি পাহাড়বাদী সন্নাদী দ্র হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বছ জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে অতান্ত উন্নদিতভাবে নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের সন্মুখীন হইলেন, এবং বারংবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আজ মেরা মিলারে মিলা', 'আজ মেরা মিলারে মিলা'। অশ্রুপ্র নয়নে, উল্লেখরে, এইরপ বলিতে বলিতে উদ্ধবাহ হইয়া নাচিতে নাচিতে কয়েকবার ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ পূর্বাক অক্সাৎ অন্তর্দান হইলেন। কি ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই আর অন্ত্রদ্ধান করিয়া পাইলেন না।

আর একটি উলদ্ধ প্রায় জটিল উদাদী মহাপুরুষ, কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া, ঠাকুরকে দর্শনমাত্র আলিতপদে ছই চারি পা অগ্রদর হইয়াই, স্তম্ভের ক্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দরদর ধারে আশ্রু বর্ধণ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাদিয়া যাইতে লাগিল। পুন:পুন: তিনি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। কম্পিত কলেবরে করজোড়ে ঠাকুরের পানে অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। গদগদভাবে অফুটস্বরে এক একবার বলিতে লাগিলেন—'দব মেরা প্রণ হো গিয়া, আজ হাম ধন্ত হো গিয়া। ধন্ত হো গিয়া।' একটু পরে, শ্রীধর ঐ মহাআার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—'আশিস্ করিয়ে মহারাজ, আশিদ্ করিয়ে।' মহাপুরুষ শ্রীধরকে বলিলেন—'অহোভাগ তোম লোকন্কা, অহোভাগ

তোম লোকন্কা। ভগবানকা দদ পায়্যা। দর্শন হি বহুৎ হুর্লভ হায়। হামেদা পিছু পিছু রয়্না।
সঙ্ক ভি নেহি ছোড়্না। ধন্ত হো গিয়া। ধন্ত হো গিয়া।

এ দব মহাত্মাদের বিষয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর বলিলেন—'এই সকল মহাপুরুষেরা লোকালয়ে কখনও আসেন না। পাহাড়েই থাকেন। এঁদের দর্শন মাত্রই মনে হ'লো, যেন কতকালেরই ইহারা আমার পরিচিত। প্রাণের যোগ যাঁদের সঙ্গে, বহুকাল পরেও সাক্ষাৎ হ'লে তাঁদের চেনা যায়। কতই আত্মীয় ব'লে মনে হয়।'

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত



শ্রীশ্রীকুলদানন্দ বন্দারী মহারাজ



# বক্তৃতা ও উপদেশ

#### গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলার অগতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা শ্রীস্থদর্শন গ্রন্থ সহম্বে বলিতেছে ( দ্রন্থী — >১শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৬৬১ ) :---

যে জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্ম তাহাই তাহার প্রাণশক্তি—ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্ম তাহার আধার্ষিকতা। প্রাণশক্তি হারাইয়া দেহ যেমন মৃত—জড়বং হইয়া থাকে, জাতি প্রাণ-শক্তিবিহীন হইলেও ভদ্ৰপই হইয়া থাকে। ইংরেজ জাতির আগমনে ভারতের প্রাণশক্তির উপর পা\*চাত্যের জড়বাদ তথা নাশ্তিক্যবাদ যে আঘাত হানিয়াছিল, তাহাতে ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকত। ভূলিতে বদিয়াছিল, ফলে জাতি স্বধর্মচ্যুত হইয়া মৃত্যু পথেই ধাবিত হইতেছিল। দেই দক্তিময় যুগে, জাতিকে সে সময় মৃত্যু-মৃথ হ**ইতে** ফিরাইয়া অমৃতপথের দন্ধান বাঁহারা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীশ্রবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রত্ অন্ততম বা শ্রেষ্ঠতম। প্রশ্রীবিজয়কৃষ্ণের **জীবন** ধর্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" এই বাক্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত। খ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ধর্মগুরুর আসন হইতে সে সময় যে সব বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্ত । অমৃতোপম এই দকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া দে দময় জাতি আত্মবিশ্বতির মহাপত্ক হইতে উত্থিত হইয়া যে জয়য়াত্রা স্কুফ করিয়াছিল, তাহার বেগ সময়ে সময়ে মন্দীভূত হইলেও একেবারে থামিয়া যায় নাই। কান্ধেই আলোচ্য গ্রন্থ জাতির পক্ষে যে কি অমূল্য সম্পদ তাহা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘকাল এই অমূল্য গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় লোকলোচনের অন্তরালে পতিত ছিল। সম্প্রতি শ্রীমং কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজের শিধ্য শ্রীযুত কালিদাস বিখাস মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া যে মহৎ কার্য্য দাধন করিয়াছেন, তজ্জ্য তিনি জাতিবর্ণনিলিশেষে স্বধর্মনিষ্ঠ প্রত্যেক নরনারীরই ধন্যবাদার্হ। এই অমূল্য গ্রন্থের পঠনপাঠন জাতির সর্ক্ষবিধ কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যক্তি হইবে না।

# গ্রীপ্রীসদ্গুরুসঙ্গ

## শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর

দেহাপ্রিত অবস্থার ৮ বৎসরের (১২৯৩-১৩০০ সাল পর্য্যস্ত ) অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যসেবক—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ডায়েরীতে যথাযথভাবে লিখিত স্থগোভিত পাচ থণ্ডে সম্পূর্ণ।

প্রথম খণ্ড (৫ম পুনমুন্তিন ১২৯৩-৯৬) ৪ তিতুর্থ খণ্ড (৪র্থ পুনমুন্তিন ১২৯৯) ৪ ৫০ নঃ পঃ
বিতীয় খণ্ড (৪র্থ পুনমুন্তিন ১২৯৭) ৪ । পঞ্চম খণ্ড (৩য় পুনমুন্তিন ১৩০০) ৬ তিতীয় খণ্ড (৫ম পুনমুন্তিন ১২৯৮) ৪ ৫০ নঃ পঃ একত্রে পাঁচখণ্ড ২১ একুশ টাকা।
হিন্দী অনুবাদ ১ম খণ্ড ২১, ২য় ৩, ৩য় ৪

শ্রীযুক্ত দাবদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডায়েরী হইতে— জাচার্য্য প্রসঙ্গ তপাসনা তত্ত্ব ৫০ নঃ পঃ

ভক্তিভান্ধন শ্রীমদাচার্যা শ্রীশ্রীবিদ্দমকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা ও উপদেশ মূল্য—কাগন্ধ বাঁধাই ১'৭৫ নঃ পঃ, বোর্ড বাঁধাই ২'২৫ নঃ পঃ সদ্প্তক আশ্রিত জনের গুরুগীতা ও ভন্তন সঙ্গীত—৫০ নঃ পঃ

Brahmachari Kuladananda vol. I by Dr. Benimadhab Barua—Rs. 5/ছবি

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভূব এক বংয়ের ১৮" × ১৪" আর্টপেপারে ছাপা ৫০ নঃ পঃ
শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর এক বংয়ের ১৮" × ১৪" আর্টপেপারে ছাপা ৫০ নঃ পঃ
শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আর্টপেপারে ছাপা চারি প্রকার প্রত্যেকটি ৫০ নঃ পঃ
শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর রঙীন ১৬" × ১২" আর্টপেপারে ছাপা ৫ নঃ পঃ
গোঁসাইজীর, যোগমায়া দেবীর ও ব্রহ্মচারীজীর রঙীন ৮" × ৬" প্রত্যেকটি ২৫ নঃ পঃ
ছোট এক বংয়ের নানাপ্রকার আর্টপেপার ছাপা প্রতি ছবি ৮' × ৬" ১৬ নঃ পঃ

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর বাণী গেণ্ডারিয়া আশ্রম কৃটিরের দেওয়ালে নিজ হাতে উপদেশ কয়েকটি চক খড়ির বারা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ঐ উপদেশাবলী একরংয়ের ১৭"×১১॥" বড় শ্রুবে আর্টপেপারে ছাপা মূল্য ২৫ নঃ পঃ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকালিদাস বিশ্বাস: সদ্গুরুসঙ্গ পাব্লিকেশন,
১৪-বি ভূপেন্দ্র বস্থ এভিনিউ, গ্রামবাজ্ঞার, কলিকাতা-৪,
বেক্সল অটোটাইপ কোম্পানী, ২১৩, কর্ণভ্যালিশ খ্রীট, কলিকাতা-৬
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোঃ, সেবাইত ঠাকুরবাড়ী, পুরী। শ্রীশ্রীবিজয়ক্কফ মঠ, ৫এ, আউধ বর বী, বারাণসী।
কলিকাতার প্রধান প্রধান প্রকালয়।

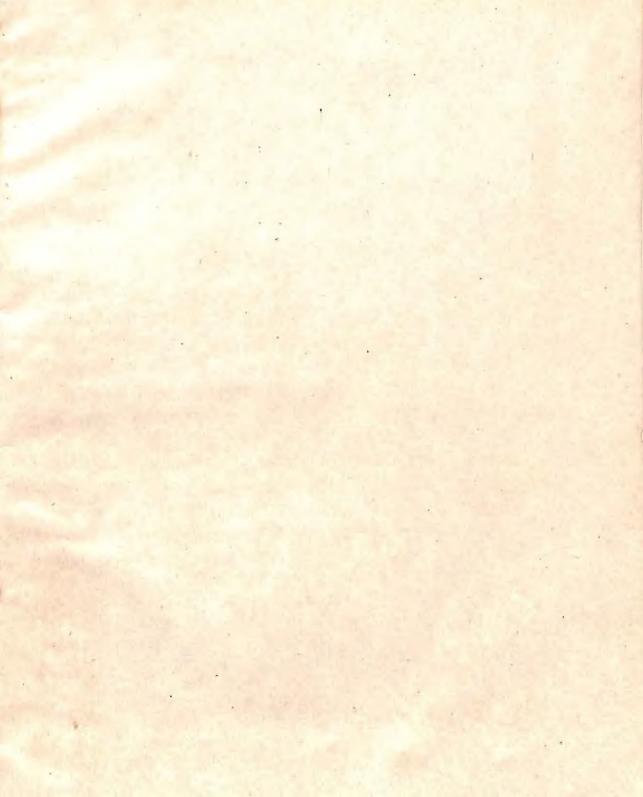





